



## স্বাসী বিবেকানক।



তৃতীয় সংকরণ।

১৩১৮, বৈশ্বথ ।

[ All rights reserved.]

মূল্য ১১ টাকা:

কলিকাতা, কিন্তু নিষ্ট্ৰেগ্ৰহন, বাগবাজাত, উদ্বোধন কাৰ্যালয় হইছে কিন্তু

Copyrighted by the Swami BRAHMANANDA.  $President, \ Ramkrishna \ Math,$  Belur, howrah.

Calcutta
PRINTER, G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
91/2, Muhooa Bazar Street.



| বিষয় ।                                 | পৃষ্ঠা ৷       |
|-----------------------------------------|----------------|
| সল্পাসীৰ গীতি                           | •              |
| মায়।                                   | c <sub>l</sub> |
| মানুষের যথার্থ স্কুরপ (লওন)             | ₹0             |
| ঐ (নিউইয়ক)                             | 86             |
| महा ଓ ঈশ্বস্বারণার ক্রমবিকাশ            | ৬৮             |
| মায়া ও মুক্তি                          | b:             |
| রকাও জগ্                                | 58             |
| জগ্ ( বহিজ্জগ্ )                        | \$\$0          |
| জগং ( কৃদ রকাও )                        | <b>;</b> ÷ o   |
| সমূত হ                                  | <b>5.9</b> 8   |
| বহুত্বে এক হ                            | 285            |
| मर्वत वखुएछ त्रभाषन्त                   | 260            |
| <u> গণরোক্ষামুভূতি</u>                  | <b>5</b> 99    |
| সাত্মার মৃক্তসভাব                       | 200            |
| কর্ম্মজীবনে বেদন্তি ( প্রাথম প্রস্থাব ) | <b>२</b> :०    |
| ঐ (দিতীয় প্রস্তাব)                     | ÷,26           |
| ঐ ( তৃতীয় প্রস্তাব )                   | <b>૨</b> 8৬    |
| ঐ (চতুৰ্থ প্ৰস্থাৰ)                     | ÷100           |

## জ্ঞানযোগ

সন্ন্যাসীর গীতি।

*(* .

উঠাও দল্লাদী, উঠাও সে তান, হিমাদিশিখনে উঠিল যে গান—
গভীর অরণো, পর্বত-প্রদেশে, সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধরনি-প্রশাস্ত-লহরী সংসারের রোল উঠে ভেদ করি; কাঞ্চন কি কাম কিন্তা যশ আশ যাইতে না পারে কভু যার পাশ; যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণা
— সাধু যায় স্নান করে ধন্ত মানি—
উঠাও সল্লাদী, উঠাও সে তান, গাও গাও গাও গাও গাব দেই গান—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( **२** )

ভেক্ষে ফেল শীঘ্র চরণ শৃঙ্খল—
সোণার নির্দ্মিত হলে কি তুর্বল,
হে ধীমান, তারা তোমার বন্ধনে ?
ভাক্ষ শীঘ্র তাই ভাক্ষ প্রাণপণে।
ভালবাসা ঘণা, ভাল-মন্দ-ছন্দ,
তাক্ষহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ।
আদর দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব-তিলক ভালের উপর ;

স্বাধীনতা বস্তু কথন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু ত বুঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসি-প্রবর,
দ্র কর হুয়ে অতীব সত্তর;
কর কর গান কর নিরম্বর ---

उं ७९ म९ 🤻 ।

(0)

গাক্ অন্ধকার, যাক্ সেই তমঃ,
আলেয়ার মত বৃদ্ধির বিভ্রম

ঘটায়ে আঁধার হইতে আঁধারে
নিয়ে যায় এই ভান্ত জীবাআরে।
জীবনের এই তৃথা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।
এই তমরজ্জু জীবাআ পশুরে
জন্মভূতামাঝে আকর্ষণ করে।
সেই সব জিনে—নিজে জিনে থেই,
ফাঁদে পা দিও না, জেনে তত্ত্ব এই।
বলহ সন্ধাসী, বল বীর্যাবান্,
করহ আনন্দে কর এই গান—

ও তংসংও

(8)

'ক্লত কণ্মফল ভূঞ্জিতে হইবে',
বলে লোকে, 'হেতু কার্য্য প্রসবিবে,
শুভ কর্মো—শুভ, মন্দে—নন্দ ফণ,
এ নিরম রোধে নাই কার বল।
এ.মর-জগতে সাকার যে জন,
শৃত্যাল তাহার অঙ্গের ভূষণ।'
সতা সব, কিন্তু নামরূপপারে
নিতামুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।

জানো তত্ত্বমসি, করো না ভাবনা—
করহ সন্ন্যাসী, সদাই ঘোষণা —

ওঁতৎ সং ওঁ।

( t)

সতা কিবা তারা জানে না কথন,
সদাই যাহারা দেখরে স্বপন—
পিতা মাতা জায়া অপতা বান্ধব—
আয়া ত কথন নহে এই সব;
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ,
নাহিক জনম. নাহি থেদাথেদ।
কার পিতা তবে কাহার সন্তান ?
কার বন্ধু, শব্দু কাহার, ধীমান্?
একমাত্র খেনা—খেবা সর্ব্ধময়,
বাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নন্ধ,
তত্ত্মসি, এতে সন্থ্যাসিপ্রবর,
উচ্চরনে তাই এই তান ধর,

ওঁতৎ সং ওঁ।

( 6)

একনাত্ত ন্ত — জ্বতো আত্মা হয়,
অনাম অরপ অক্লেদ নিশ্চয়;
তাঁহার আপ্রয়ে এ মোহিনী মাধা
দেখিছে এ দব স্থপনের ছায়া;
দান্দীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মারূপে প্রকাশিত;
তত্ত্বমদি, ওতে সন্ন্যাদিপ্রবর,
ধর ধর ধর ধর উচ্চে তান ধর—

ভঁতং সংভা

(9)

অন্নেষিছ মৃক্তি কোণা বন্ধবর ? পাবে না ত হেথা, কিম্বা এর পর ; শান্তে বা মন্দিরে রথা অস্তেষণ ; নির্ক হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ। ত্যজ অতএব রথা শোকরাশি, ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসী,

ওঁ তৎ সং ওঁ।

( b )

দাও দাও দাও সবারে অভয়,
বল,—'প্রাণিজাত, কোরো নাকো ভয় ;
বিদিব পাতাল থাক যে যেথান,
সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান ;
স্বরগ নরক, ইহামুত্র ফল
আশা ভয় আমি ত্যজিস্থ সকল।'
এইরূপে কাট মায়ার বন্ধন ;
গাও গাও গাও করে প্রাণপণ—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( & )

ভেব না দেহের হয় কি বা গতি,
থাকে কিশ্বা যায়—অনস্ত নিয়তি—
কার্যা অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারন্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে;
কিছুতেই চিত্ত-প্রশাস্তি ভেঙ্গ না,
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা;
কোথা অপ্যশ—কোথা বা স্থব্যাতি ?
স্তাবক স্তাবোর একত্ব প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক নিন্দোর যেমতি।
জানি এ একত্ব আনন্দ-অস্তরে
গাও হে সন্ধ্যাসী, নির্ভীক-অস্তরে—

ভ তৎ সং ও।

> 0

পশিতে পারে না কভ্ তথা সতা,
কাম লোভ বশে যেই হাদি মত ;
কামিনীতে করে স্ত্রীবৃদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন ;
কিন্ধা কিছু জুবো যার অধিকার,
হউক সামানা—বন্ধন অপার ;
কোধের শৃঙ্খল কিন্ধা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভ্ মায়া পার।
তাজ অতএব, এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

( >> )

/ স্থথ তরে গৃহ কোরো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান্ ?
গৃহছাদ তব অনস্ত আকাশ.
শরন তোমার স্থবিস্থত ঘাস;
দৈববশে প্রাপ্ত থাহা তুমি হও,
সেই থাছে তুমি পরিতৃপ্ত রও;
হউক কুৎসিৎ, কিম্না স্থরন্ধিত,
ভূপ্পহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আয়া যেই জানে আপনারে,
কোন্ থাদ্যপেয় অপবিত্ত করে ?
হও তুমি চল স্রোত্স্মতী মত,
সাধীন উন্মুক্ত নিতা প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—

ওঁ তৎ সৎ छ।

( 52 )

তত্ত্তের সংখ্যা মৃষ্টিমের হয়.

অতত্ত্ত তোমা হাসিবে নিশ্চয়;

গু মহান্, তোমা করিবেক ছাণা.

তাহাদের দিকে চেয়েও দেখু না।

বাধীন, উল্পুক্ত যাও স্থানে স্থানে,

অজ্ঞান চইতে উদ্ধার অজ্ঞানে—

মায়া আবরণে ঘোর অক্ষকারে,

নিয়তই যারা যম্বণায় মরে।

বিপদের ভয় কোরো না গণনা,

স্থে অলেষণে যেন হে মেতনা;

যাও এই উভয়্ম দদ্যভূমি পারে,

গাও গাও গাও গাও উচ্চস্বরে—

ওঁ তৎ সং ওঁ।

( 50 )

এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করনের শক্তি হরে যাবে ক্ষাণ:
আয়ার বন্ধন ঘুচিয়া বাইবে,
জনন তাহার আর না হইবে;
আমি বা আমার কোপায় তথন 

ঈশ্বর – নানব—তুনি –পরিজন 

সকলেতে আমি—আমাতে সকল —
আনন্দ, অনন্দ, আনন্দ কেবল।
সে আনন্দ তুনি, ওহে বন্ধুরর,
ভাই হে আনন্দেধর তান ধর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

coch

মায়া এই কথাটা আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা সামারণতঃ কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে ব্যবস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। মায়াবাদরূপ একতম স্তন্তের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া ইহার যথার্থ উপলব্ধি আবিশ্রক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা সদম্ব ক্ষম না হইবার আশ্রুণ আছে, এ কারণ আপনারা কথঞ্জিৎ মনোবোগপূর্কাক শ্রুন করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থেই মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তথন প্রকৃত মায়াবাদতত্ত্বের অভ্যাদর হয় নাই। আমরা বেদে এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই, ''ইল্রোমায়াভিঃ পুরুরপমিয়তে,'' ইন্দ্র মারা দারা নানারণ ধারণ করিয়াছিলেন। এন্থলে মায়াশক্ ইক্সজাল বা তত্ত্বাথে বাবজত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে মায়া শব্দ তাদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইরাছে দেখা যায়। তৎপরে কিছুদিনের জ্ঞা মায়া শক্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইর। গেল। কিন্তু ইতাবকাশে তৎ-শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবত্তী সময়ে দেখা যায়, প্রশ্ন হইতেছে, "আমরা জগতের গুপ্ত বহস্ত জানিতে পারি না কেন ০' ইহার এইরূপ নিগ্ঢ়ভাব-ব্যঞ্জক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়:—"আমরা জল্লক, ইন্দ্রিয়স্থ্যে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সভাকে নীহারারত করিয়া রাখিয়াছি''—নীহারেণ প্রারতা জল্পা আশুতৃপ উক্থধাসাশ্চরন্তি।" এস্থলে মারা শব্দ আদে বাবস্ত হয় নাই; কিন্তু উহাতে এই ভাবটা পরিবাক্ত হইতেছে যে, আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা, এই সত্য ও আমাদিগের মধ্যে, কুষ্মাটকাবৎ বর্ত্তমান। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে, মায়াশব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার প্রভৃত রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে; নূতন অর্থরাশি ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে; নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনক্ত হইয়াছে; মতান্তর গৃহীত হইয়াছে; অবশেষে মায়াবিষয়ক ধারণা একটা স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, "মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং নায়ীকে নহেশ্বর বলিয়া জানিবে'' ''নায়ান্ত প্রকৃতিং বিভান্মায়িনন্ত

মহেশ্বরম্।" মহাত্মা শঙ্ক্ষ্রাচার্য্যের পূর্ব্ববন্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মায়াশব্দ विভिন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়াশক বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কথঞ্চিত রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্ত বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেক্টা বিজ্ঞানবাদে (Idealism) \* পরিণত হইয়াছিল এবং মায়া কথাটী এইরূপ অর্থেই এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবস্ত ইইতেছে। হিন্দু যথন ''জ্গৎ মায়াময়" বলেন; সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদয় হয় যে, "জগৎ কল্পনা মাত।" বৌদ্ধদার্শনিকদিগের ঈদৃশ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে, কারণ, এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা ৰাহ্য জগতের অন্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্ধ বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপুষ্টাক্ততি,—বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ + (Realism) বা কোনরূপ মতবাদ নহে। আমরা কি ও সর্বত্ত কি প্রতাক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র। আমি আপনাদিগকে পুর্বের বলিয়াছি, বেদ গাঁহাদের অন্তর্নিঃস্ত, তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি মূলতত্ত্ব অনুধাবনে ও আবিষ্করণেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অমুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সে জন্ম অপেকাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর অন্তর্বন প্রদেশে উপনীত হই তেই বাগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ কবিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেশা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষ্টের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তি সকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও, উহাদের মূলতত্বগুলির স্থিত বিজ্ঞানের মলতত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই। একটী দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। আধ্-নিক বিজ্ঞানের ইথর ( Ether ) বা আকাশবিষয়ক অভিনৰ তত্ত্ব উগনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকে ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্ট ভাবে বিশ্বমান। কিন্তু ইহা মূলতন্ত্রেই পর্যাবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশতত্ত্বের কার্যা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় জীবনাশক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র,

<sup>\*</sup> আমাদের ইন্সির্থাহা সমুদ্র জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র, উহাদের বাত্তব সন্তা নাই, এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বা Idealism বলে।

<sup>†</sup> স্কাৰ কেবল আমাদের মনের অমূভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তব সত্তা আছে, এই মতকে বাস্তববাদ বা Realism বলে।

সেই সর্ব্বাপী জীবনাশক্তিত্ব বেদে—উহার ব্রুদ্ধণাংশেই, প্রাপ্ত হওয়া
যায়। সংহিতার একটী দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির বিকাশক প্রাণের
প্রশংসাবাদ আছে। এই উপলক্ষে আপনাদের কাহারও হয়ত জানিতে
আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতারুষারী
এই পৃথিবীর জীবোদ্ধবত্ব বৈদিক দশনে পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয়
সকলেই জানেন যে, জীব অন্ত গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে সংক্রাম্ক্রিত হয়, এইরূপ
একটা মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করে,
কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই তির মত।

মূলত্র সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বিস্তৃত ও সাধারণ তত্ত্ব সকল বিবৃত কারতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য্য নিজীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য জগৎ হইতে তাঁহারা এই বিশ্বরহস্থের মর্ম্মোদ্যাটনে য**া সম্ভব উত্তর** পাইয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিপত্তি সকল এই প্রশ্নের মীমাংসায় একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ ইহার মূলতত্ত্ব সকল এই মর্মাবধারণে অক্ষম। যদাপি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্যভেদে অক্ষম হইরা পাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অফুশীলন আমাদিগকে সত্যাভিমুখে অধিক অগ্রসর করিতে পারিবে না i বদ্যপি বিশ্বতক্ত-নির্ণয়ে এই সর্ববাপী জীবনীশক্তিতত্ব অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অন্ত্রশীলন নির্থক, কারণ তাহা বিশ্বতন্ত্র সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি এই বলিতে চাই, তত্ত্বান্তশীলনে হিন্দু দার্শনিক-গণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের নায়ে এবং কথন কথন তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিকত্র সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এরূপ অনেক স্থবিস্তৃত সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আজও সম্পূর্ণ নূতন, এবং এরূপ অনেক মতবাদ বিদামান আছে, যাহা বর্তুমান বিজ্ঞান অদ্যাপি মতবাদরূপেও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দৃষ্টাস্কস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশতত্ত্ব অধিরোহণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সমধিক অগ্রসর হইয়া সমষ্টি-মনকেও একটা স্থাতর আকাশরণে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহারও উচ্চে অধিকতর সৃদ্ধ আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুই মীমাংসা হইল না। রহস্যের উত্তরদানে এই সকল তত্ত্ অক্ষম। বার্থ জগতবিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তর্দান করিতে পারিবে না। মনে হয় যেন কর্থঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র

বংসর আরও অপেক্ষা কুরা যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে । বেদাস্তবাদী মনের সদীমতা নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, "না, আমাদিগের দীমাবহিভূতি হইবার শক্তি নাই, আমরা দেশকাল নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না"। যেরূপ কেহই স্বকীয় সন্তা হইতে উল্লম্ফন করিতে मक्कम नर्टन, म्हेज्रिय एम्स ७ कार्लं नियम एवं मौभावक्षनी छायन कतियाह. তাহা অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দেশকাল্নিমিত্রসম্বন্ধীয় রহস্যাবধারণপ্রায়ত্ব বিফল, যে হেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই এই তিনেরই সতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরুপে সম্ভবে ৭ জগতের অস্তিত্ব-বাদ তাহা হইলে কিরূপ ভাব ধারণ করিতেছে ? "এই জগতের অস্তিত্ব নাই", "জগৎ মিথ্যা"—ইহার অর্থ কি ? ইহার নিরপেক্ষ অন্তিত্ব নাই, এই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধে ইছার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমবা পঞ্চেক্তির দারা এই জগৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটা অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত. তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রতাক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিসম্পন্ন হইলে, ইহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সন্তা নাই—সেই অপরিবর্তনীয়, অচল, অনন্ত সন্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অন্তিত্বশূত বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহার বর্ত্তমানতা রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, আমাদিগকে কার্য্য করিতে হুটবে। ইহাসং ও অসতের মিশ্রণ।

ফ্লতৰ ইইতে জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থল কার্যা পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের সমস্ত জীবনই এই সং ও অ্সংরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ। জ্ঞানাধিকারে এই বিরুদ্ধ ভাব বর্ত্তমান লাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু করেকপদ অগ্রসর না ইইতেই, এরূপ অভেগ্র অস্তরাল দেখিতে পান, যাহা স্থানাস্তরিত করা তাঁছার সাধাতীত। তাঁছার সমস্ত কার্যা বৃত্ত-সীমাবস্থিত হইরা ভ্রামামান এবং সেই বস্ত্রসীমা তাঁছার পক্ষে আলজনার। তাঁছার অস্তরতম ও প্রিরুদ্ধ সহস্য সকল মীনাংসার জন্ম তাঁছাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে তিনি অক্ষম, কারণ তাঁছার নিজ বৃদ্ধির সীমা উল্লগ্রন করিবার সাধা নাই। তথাপি বাসনা তাঁছার অস্তরে স্বলে প্রোথিত রহিয়্তেছ; কিন্তু এই সকল উত্তেজনার

দমনই যে কেবল মাত্র মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি। আমাদের স্থপিণ্ডের প্রত্যেক ম্পন্দন, প্রত্যেক নিশ্বাসের <sup>®</sup>সহিত আমাদিগকে স্বার্থ-পর হইতে আদেশ করিতেছে। অপর্নিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে যে, নিঃস্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গলকর। জন্মাবধি প্রত্যেক বালকই স্থাশাবাদী (Optimist); সে কেবল স্থাথের স্বান্থাই দর্শন করে। যৌবন সময়ে সে অধিকতর স্থাশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয়, বা অপমান বলিয়া কিছু আছে. ইহা কোন যুবকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বুদ্ধাবস্থা আসিল—জীবন একটা ধ্বংসবাশি হইয়াছে; স্থুথ স্থপ্ন আকাশে বিলীন হইয়াছে; বুদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশাশূন্ত, অন্তশূন্ত, সীমা ও গন্তবাজ্ঞান পরিশূন্যের ন্যায় এক প্রান্ত হইতে পান্তে ধাবিত হইতেছি। ললিতবিস্তরে লিখিত একটা প্রসিদ্ধ দঙ্গাত এ দখন্ধে আনার স্মরণ হয়। এইরূপ বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, কিন্তু তিনি রাজ-বাটার বিলাসিতায় আামুবিয়ত হওয়াতে, তাঁহার প্রবোধার্থ দেবকন্যাগণ কর্ত্তক একটা দঙ্গাত গাত হইয়াছিল। সে দঙ্গীতের মূর্ব্বার্থ এইরূপ, ''অনেরা স্রোতে ভাগিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।" এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না - অবিরতই চলিয়াছে। এখন উপায় কি ৪ বাঁহার অরপানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তিনি স্থথাশাবাদী হইয়া বলেন, 'ভাতিকর ছঃথের কথা কহিও না। সংসারের ছঃথ ও ফ্লেশের কথা শুনাইও না'। 'তাঁহার নিকট গিয়া বল-সকলই মঙ্গল'। তিনি বলেন, 'সতাই আমি নিরাপদে আছি; এই দেখ, কেমন স্থন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি, আমার শীতের ভয় নাই। অতএব আমার সন্মুধে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না'। কিন্তু, অপর্যদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে। যাও, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে সমস্তই মঙ্গল—ঐ একজন এ জীবনে ভীষণ ক্রেশ পাইরাছে, সে ত স্থথের, সৌন্দর্য্যের, মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, সকলকেই ভয় দেখাও, আমি যথন কাঁদিতেছি, অপরে কেন হাসিবে ৷ আমি সকলকেই আমার সহিত ক্রন্দন করাইব: কারণ আমামি ত্বঃথ-প্রশীড়িত, দকলেই ত্বঃথ-প্রপীড়িত হউক—ইহাই আমার শাস্তি। আমরা এইরূপ স্থাশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার-সমগ্র সংসারই মৃত্যুমুথে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে।

আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যাকলাপ, সমাজদংস্কার, বিলাসিতা, ঐশব্য, জ্ঞান-মৃত্যুই সকলের এক গতি। ইহাই সর্বস্থ, ইহাই স্থনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে ও যাইতেছে, সামাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি থও থও হইয়া ধূলিবৎ চুৰ্ণ হইয়া বিভিন্নগ্ৰহস্থিত বায়ুপ্ৰবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইইতেছে। এই রূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? मृजूष्टि मकरलंद लक्षा । मृजूष जीवरमंद लक्षा, रंगोन्मर्रगाद लक्षा, अवर्रगाद लक्षा, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ক মরিতেছে, -- সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি ? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না ? ইহা আমরা জানি না। ইহাই মায়া। জননী সন্তানকে সমত্রে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সম্ভানের প্রতি রহিয়াছে। বালক বদ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হুইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হুইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুত্রে আকৃষ্ট। বিচার শক্তি জাগরিত হইলে, ভাহাকে স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া রাথেন। তিনি জ্ঞানেন নাবে, এ স্নেহ নহে, এক অপরিজ্ঞের শক্তি তাঁহার সায়ুমগুলী অধি-<mark>কার করিয়াছে। তিনি ই</mark>হা দূরীভূত করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বৃন্ধন ছিল্ল করিতে পারেন না। ইহাই মায়া। আমরা সকলেই কল্পিত স্থবর্ণ-লোমের অন্নেষণে ধাবিত হইতেছি; সকলেরই মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্তব্য; কিন্তু তাঁহাদের কয়জন এ সংসারে জীবিত ? জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই স্থবর্ণ লোম প্রাপ্ত হইতে উাহার ছুই কোটীর একাংশেরও অধিক সম্ভাবনা নাই। তথাপি প্রক্ষেক্ত লোকেই ইহার জন্ম কঠোর চেষ্টা করেন; কিন্তু অধিকাংশ কথন কিছুই প্রাপ্ত হন না। ইহাই মায়া। ইহ সংসারে মৃত্যু দিবারাত্ত সগর্কে ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই পৃথিবীতে অতাস্ত আশ্চর্য্য কি ?" রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "লোক সকল প্রত্যহই চতুর্দিকে মরিতেছে, কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহারা কথনই মরিবে না"। ইহাই মারা। আমাদের বৃদ্ধি, জ্ঞান, জীবন প্রত্যেক ঘটনা মধ্যে সর্বব্রেই এই বিষম বিরুদ্ধ-ভাব রহিয়াছে। স্থুখ ছাথের, ও ছাথ স্থাবের অমুগামী

হইতেছে। একজন সংস্থারক আবিভূতি হইয়া কোন জাতিগত দোৰসমূহ প্রতিকারার্থ যত্নবান হইলেন; অমনি অপরদিকে বিশ সহস্র দোষ তৎ-প্রতিকারের পূর্বেই উথিত হইল। ভগ্নোনুথ পুরাতন অট্রালিকার ফ্রায় এক স্থানের জ্বার্ণসংস্কার করিতে, অপর দিক ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় রমণীগণের চির-বৈধবা-জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের সংস্কারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে অক্তবিবাহই প্রধান দোষ। একস্থানে অপরিণীতাদের যন্ত্রণা মোচনে সহায়তা করিতে হইবে; অক্সন্থানে বিধবাদিগের কট্ট অপসারণে যত্নবান্ হইতে হইবে। দেহের পুরাতন বাত ব্যাধির ফ্রায় শীর:স্থান হইতে তাড়িত হইয়া ইহা অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে; অঞ্গ হইতে পাদদেশ অধিকার করিতেছে। কেহ কেহ বা অপরাপেকা ধনশালী হইয়াছেন, বিদ্যা, সম্পদ ও জ্ঞানামুশীলন, কেবল তাঁহাদেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর. জ্ঞানামুশীলন কি স্থলর ইহা কেবল কতিপয়ের করায়ত। এ চিন্তা ভয়ানক! সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান বিস্তার করিলেন। জনসাধারণের নিকট অধিক পরিমাণে শারীরিক স্থথ আনীত इटेल। किन्न क्लानाञ्चीलन युक्ट अधिक इटेरक लागिल, इन्नक भातीतिक স্থুথ ততই অন্তহিত হইতে লাগিল। এখন কোনু পথ অবলম্বন করা থাইবে ? স্থাথের জ্ঞান হইতে অস্থাথের জ্ঞান যে আসিতেছে ? আমরা যে ফংসামান্ত স্থুথ ভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অস্তুথ উৎপাদন করিতেছে। সকল বস্তুরই এই অবস্থা। যুবকেরা হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু ঘাঁহার। বছদিন জীবিত আছেন, আনেক বন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাত্র এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কৈন্ত ইহার স্থমীমাংসা অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি ? এ বিষয়ের ভাষসঙ্গত কোন প্রশ্নই প্রস্তুত হইতে পারে না; এ জন্য এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব ইহার কারণাবধারণ হইতে পারে না। উত্তর করিবার পূর্ব্বে, ইহার তাৎপর্য্য বোধই হইবে না,—ইহা কি, তাহা জানিতেই পারিব না। আমরা ইহাকে এক মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারি না, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হস্ত-বহিস্তৃতি হইতেছে। আমরা অন্ধবন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছি। আমাদের নিঃস্বার্থতা, পরোপকারচেষ্টা শ্বরণপথে আনিতে পারি, কিন্ত

আমরা নির্বাহ্মবশতঃই এরপ কার্যা করিরাছিলাম। আমাকে এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপিনাদিগকে বক্তৃতা দানে উপদেশ দিতে হইতেছে, এবং আপেনারা উপবেশনপূর্বাক শ্রবণ করিতেছেন, ইহাই নির্বাহ্ম। আপনারা গৃহে প্রত্যাবন্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে যৎসামান্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন; অপরে হয়ত মনে করিবেন, লোকটা অনর্থক বকিয়াছে; আমি বাটী যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি; ইহাই মায়া।

অতএব, এই সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা প্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ প্রতিকার হইবে না। শশক যেরূপ কুরুর কর্তৃক অমুস্ত হইয়া নিমে মন্তক গোপন করতঃ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে; আমরা স্থথাশা বা নিরাশাবাদী (Pessimist) হইয়া অবিকল দেই শশকের ন্যায় কার্যা করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে। অপর পক্ষে, ইহ জীবনের প্রাচুর্যা, স্থুও স্বচ্ছন্দ ভোগিগণ বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এ দেশে, ইংলত্তে, নিরাশাবাদী হওয়া স্থকঠিন। সকলেই चामां क विनायाहिन कारकार्या कि स्नमतकार मम्प्रम स्टेरवाह । देश কিব্নপ উন্নতিশীল। কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনই তাঁহাদের জ্বগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উথিত হইতেছে—খৃষ্ট-ধর্মাই পৃথিবী মধ্যে একমাত্র ধর্ম, কারণ খৃষ্ট-ধ্র্মাবলম্বা জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। এরূপ হেতৃবাদ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমাণিত হইতেছে। যেহেতু অগ্রীষ্টান জাতিদিগের ফুর্ভাগাই খুষ্টান জাতির সৌভাগ্যশালিতার প্রতি কারণ। একের সৌভাগ্যবর্দ্ধন, অপরের শোণিতশোষণ অপেক্ষা করে। সমস্ত পৃথিবী খুষ্টধৰ্মাবলম্বী হইলে, অন্ন-স্বৰূপ অথ্টান জাতির অনস্তিত্ব নিবন্ধন খুষ্টান জাতি স্বতঃই দরিদ্র হইবে। স্বতরাং এ যুক্তি আপনাকেই এওন করিতেছে। উদ্ভিক্ত পশাদির অন্নস্বরূপ, মনুষ্য পশাদির ভোক্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার মুমুম্য পরস্পারের, তুর্বল বলবানের, ভক্ষা হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ नर्या वह विश्वमान। इहाई मात्रा। এ तहरमात जूबि कि मीमाश्ना कर १ আমরা প্রত্যক্ট অভিনব যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে क्तिता मक्ननहे थाकित। এরপ সম্ভাবনা অত্যন্ত সন্দেহ-স্থল হইলেও, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু, এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল হইবার কারণ কি ? পৈশাচিক রীতি অবলম্বন ব্যতীত, মঙ্গলের মধ্য দিয়া

कि मञ्चल माधन इस ना १ वर्डमान मानवगत्भेत वर्त्भाखरवत्रा स्थी इहेरव : কিন্তু তাহাতে আমার কি ফল লাভ হইতেছে, আমি যে এখন এ ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি ? ইহাই মায়া। ইহার মীমাংসা নাই। এরূপ শ্রবণ করা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটা বিশেষত্ব; সংসার হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিত্যক্ত হইলে, অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিভাষান থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি স্থন্দর। এ সংসারে গাঁহাদের প্রাচর্যা বিজ্ঞমান আছে, গাঁহাদের প্রতাহ কঠোর যন্ত্রপা সম্ভ করিতে হয় না, গাঁহাদিগকে ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, একপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দান্তিকতা বর্জন করিতে পারে। সতাই ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শাস্তিপ্রদ। সাধারণ লোকপাল যন্ত্রণা ভোগ কত্বক—তাঁহা-দের ক্ষতি কি ? তাহারা মারা যায়—ে জন্ম তাঁহাদের ভাবিবার কি দরকার ? বেশ কণা; কিন্তু এ যুক্তি আদান্ত ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইহারা বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন যে, জগতে অভিবাক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দিতীয়তঃ, এতদপেক্ষা দোষাবহ নির্দারণ এই त्य, मक्राट्यत পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিশীল, এবং অমক্সল নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যথন অমঙ্গল ভাগ এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিতাক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেষিক হইবে এবং মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে—ইহা অতি সহজ উক্তি। কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, ইহা কি প্রামাণ করা যায় ৫ ইহা কি আদমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না ? এক : ন অরণাবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, একথানি পুস্তক পাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে প্রবণ্ট করে নাই, অদা রাত্রে তাহাকে বিশ থণ্ডে বিভক্ত কর, কলা দে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া আন, তথাপিও সে আরোগ্য হইবে। কিন্তু আমরা অধিক সভা হইলেও, পথে যাইতে আঁচড় লাগিলে মরিরা যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রবাদি স্থলভ করিতেছে, উন্নতিও ক্রমবিকাশ বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া, লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে। একজনকে ধনশালী করিয়া, সহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে। সংখ্যাতীত মানব-কুলকে ক্রীতদাস করিয়াছে। এই পথেই ইহা চলিয়াছে। পাশব-প্রকৃতি মানবের স্থপভোগ ইন্রিয়ে আবদ্ধ; তাহার ছঃথ ও স্থথ ইন্রিয়

মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে ৷ যদি সে প্রচুর আহার না পার, কিম্বা শারীরিক অস্ত্রন্থতা ঘটে, সে আপনাকে হুর্ভাগা মনে করে। ইন্দ্রিয়ে তাহার স্থুথ-ছঃথের উত্থান ও পর্যাবসান হয়। যথন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, স্থাের সীমারেথার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থাথেরও বৃদ্ধি সমপ্রিমাণে হয়। অরণাবাদী মানব ঈশাপরবশ হইতে জানে না, বিচারালয়ে যাইতে জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্ত্তক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিকমানবপ্রক্রতিসম্ভূত যে ভীষণ অত্যাচার পরস্পরের হৃদয়ের গুঞ্তম ভাব অনেমণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্ধারা সে দিবারাত্র পর্যাবেক্ষিত হইতে জানে না। সে জানে না - ভ্রাস্তজ্ঞানসম্পন্ন গর্বিত মানব কিরুপে পঞ্জ অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যথনই ইক্রিয়পরায়ণতা হইতে উন্মুক্ত হইতে থাকি. আমাদের স্থথায়ভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত যন্ত্রণাত্মভবের শক্তিরও ক্ষর্তি হয়। স্নায়-মণ্ডল সৃক্ষতের হইয়া অধিক যন্ত্রণাসহিষ্ণু হয়। সকল সমাজেই ইহা অহ-রহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মৃঢ় দাধারণ মানব, তিরস্কৃত হইলে অধিক ছঃথ অফুভন করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশ্যা হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্র-লোক একটী কথার তিরস্কারও সহা করিতে পারেন না। তাঁহার স্নায়মগুল এত ফুল ভাবগ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার স্থান্তভৃতি সহজ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার ছঃথেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমর্থিত হয় না। আমাদের স্থ্যী হইবার শক্তি বতই বর্দ্ধিত করি, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিমত এই, আমাদের স্থী হইবার শক্তি যদ্যপি সমযুক্তাস্তর শ্রেটীর (যোগপড়ি---Arithmetical progression) নিরমে অগ্রসর জ্ব অপরদিকে অস্থবী হইবার শক্তি দমগুণিতান্তর শ্রেঢ়ীর (গুণথড়ি—Geometrical progression) নিম্নমে বৰ্দ্ধিত হইবে। অৱণ্যবাসী মানবসমাজ-সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নহে। আর উন্নতিশীল আমরা জানিতেছি, যতই উন্নত হইব, আমাদের প্রত্রঃথ কাতরতা ততই বৃদ্ধি হইবে। আমাদের তৃতীয়ভাগ लाक रा आजग উग्रामश्रञ्ज, ठारा रवाध राम मकरणरे अवगठ आह्न। ইহাই মায়া।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মারা সংসাররহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত বিশেষ মতবাদ নহে। সংসারের ঘটনাযে ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণনামাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অন্তিছের ভিত্তি; সর্ব্বেই এই ভরানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি। যেথানে মঙ্গল, সেই-থানেই অমঙ্গল রহিয়ছে। যেথানে অমঙ্গল, সেইথানেই মঙ্গল। যেথানে জাবন, মৃত্যু সেইখানেই ছারার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সেও হাসিবে। এ ব্যাপার পরিবর্তিত হইবার নহে। আমরা অব্দ্রু এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেথানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না, যেথানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যথন এই সকল কারণ সমভাবে সর্ব্বেইবিস্থান আছে, তথন এরূপ সংঘটনা স্বত্তই অসম্ভব। যেথানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিদামান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইথানেই প্রচ্ছের রহিয়াছে। যেথানে স্কথোদীপক শক্তি বর্তনান, ছংগদায়িকা শক্তিও সেইথানে লুকারিত।

উভয় বাদই প্রচার করিতেছে। ঘটনা সকল যে ভাবে বর্ত্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ, এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুথ ও ছঃথের মিশা।; একটাকে বর্দ্ধিত কর, আর একটাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কেবল স্থাথের সংসার বা কেবল ছঃথের সংসার হইতে পারে না। এক্সপ সংস্কারই বিক্রভাব-যুক্ত। কিন্তু এরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদশ বিশ্লেষণ দারা, বেদান্ত এই একটা মহারহস্যের মন্মাবধারণ করিয়াছেন যে, মঙ্গল ও অনঙ্গণ ছইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটী বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গল বা সম্পূর্ণ অনঙ্গল বলিয়া অভিধেয় হইতে পারে। একই ঘুটনা, যাহা অদা ভুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্য অভুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা একজনকে অন্ত্র্থা করিতেছে, তাহাই ু আবার অপরে মুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে. তাহা অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্নও রন্ধন করিতে পারে। যে সায়ুমগুলী বারা হুঃথবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, স্কুথবোধও তাহারই বারা অস্তবে নীত হয়। অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইলে, মঙ্গল নিবারণই একমাত্র উপায়; উপায়ান্তর আর নাই; ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে रुटेल, **जीवन** वात्रन कतिए रुटेख। मृजुारीन जीवन ७ **अ**स्थरीन स्थ বিশ্বদ্ধ ভাবাপন্ন, উভন্নের কোনটীই সত্য নহে। কারণ উভয়ই একই বস্তুর বিকাশ। গত কল্য যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা

করি না। যথন আমার বিগত জীবন পর্য্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের चानमं मकन विलाकन कति, তथनहे हेरात मठाठा উপলব্ধ হয়। এक সময়ে তেজঃ-শালী অথ্যুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল। এথন এরপ ভাবনা হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, একবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি দম্পূর্ণ স্থা হই। অপর সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্রপরিবৃত ও প্রচর অর্থদম্পন্ন হইলে সম্পূর্ণ স্থা হইব। এখন এ সকল বালোচিত বৃদ্ধিহীনতা জানিয়া হাসা করি। বেদান্ত বলেন, যে সকল আদর্শ আমাদিগের देनिहेक वाक्तिञ्च পরিহার করিতে ভর প্রদর্শন করে, সনয়ে তাহাদিগকে দেখিয়া হাসা করিব। সকলেই স্বাস্থানেহ রক্ষণ করিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যথেচছ কাল পর্যান্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত স্থুণী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষয়ও স্মরণ করিয়া হাস্য করিব। অতএব, যদি আমাদের বর্ত্তনান অবস্থা সংও্নয়, অসংও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, অসুথও নয়, সুথও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, এইরূপ বিষনবিরুদ্ধভাবাপন্ন হইল, তবে বেদাস্তের আবশ্রকতা কি? অন্তান্ত দশনশাস্ত্র ও ধর্মান্ত সকলেরই বা আবশুকতা কি ? বিশেষতঃ, শুভকর্মাদি করিবারই বা প্রয়োজন কি ? এই প্রান্ন উদয় হয়, কারণ লোকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিবে, যদি ভভকর্ম मम्लामरन यङ्गतान इटेरल, এकई अमझल वर्जमान थारक এवং स्वर्धारशामरन যত্নবান হইলে, পর্বাত সদশ অস্থাবাশি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ সকলের আবশুকতা কি 

। ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ, ছঃখনোচনের উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম করিতে হইবে, কারণ স্বন্ধ স্থা হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনে শীঘ্র বা বিলম্বে ইউক ইহার যথার্থতা বুঝিলা থাকি। তীক্ষবুদ্ধি লোকে কিছু সত্তরে, মালনবুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। মলিনবুদ্ধি লোক উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তী রুবুদ্ধি অল যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা না হইলেও, যদিও আমরা জানি, এ জগং কেবল স্থপূর্ণ হইবে, তঃথ থাকিবে না. এক্লপ সময় কথমই আসিবে না, তথাপি আমাদিগকে এই কার্য্যই করিতে হইবে। যদি ছঃথ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তথাপিও আাদরা সে সময়ে আমাদের কার্য্য করিব। এই উভয় শক্তি জগৎ জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্নদান হইতে জাগরিত হইব এবং এই মৃৎপুত্তলিক দি

নির্ম্মণ পরিত্যাগ করিব। সতাই আমরা চিরকাল মুৎপুত্তলিকা নির্মাণ করিতেছি। আমাদের এ শিক্ষা লাভ করিতে হইনে: ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল ঘাইবে। বেদাস্ত বলিতেছেন—অনস্তই সাস্ত হইরাছেন। জর্মানদেশে এই ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলতে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিকদিগের মত বিশ্লেষণ করিলে এই পাওয়া যায় যে, অনম্ভশ্বরূপ আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে cbहै। कतिराउट्टन। देश में प्रदेश, अनुष्ठ यथाकाल आपनारक वास्क করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, নিরপেক্ষাবন্থা বিকশিতাবন্থা অপেক্ষা নিম-তর, কারণ বিকশিতাবস্থায় নিরপেকস্বরূপ আপনাকে বাক্ত করিতেছেন। যতকাল অনম্ভন্তরপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহিঃনিক্ষেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্রোত্তর সাহায্য করিতে হইবে। ইহা অতি শ্রতিমধুর এবং অনন্ত, বিকাশ, বাক্ত প্রভৃতি শন্ত ব্যবহৃত হই-য়াছে। কিন্তু সান্ত কিরূপে অনস্ত হইতে পারে, এক কিরূপে তুই কোটী হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের স্থায়ারুগত মুলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভা-বতঃই জিজ্ঞাদা করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনস্ত সতা সোপাধিক হইয়া এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এ স্থলে সকলই সীমাবস্থিত থাকিবেই। যাহা কিছু ইন্দ্রির, মন, বৃদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকেই স্বতঃই সীমারত হইতে হুইবে, অতএব সুসীয়ের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত মিথা। ইহা হুইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনস্ত সন্তা আপনাকে সাক্তস্বরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ সমন্ত্র আদিবে, যথন এই উদ্যোগ অসন্তব বুঝিরা ইঁছাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথাপ ধর্মের আরস্ত। বৈরাগাই ধর্মের স্প্রচনা। আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগা বিষয়ে কথা করা অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্কের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আগমনপূর্কেক বৈরাগা বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলঞ্জীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপই হয় ত বলিবেন। কিন্তু বৈরাগা ও ত্যাগ এ জীবনের কেবল একমাত্র সত্য বস্তু। প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া দেথ, যদি উপান্নান্তর প্রাপ্ত হইতে পার। অনন্তর কলেসমাগমে অন্তরাক্ষা জাগরিত হন, এই দীর্ঘ বিষাদ্যম স্বপ্রদর্শন হইতে জাগরিত হইনা উঠেন; শিশু বেলা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার জননীর নিকট দিরিয়া যাইতে উদ্যত

হয়। ইহা বুঝিতে পারে, "কামনার উপভোগে বাসনার নির্ত্তি হয় না, অগ্নিতে ঘতাত্তির তাক কেবল বন্ধিত হইতে থাকে।" "ন জাতু কাম: কামানাং উপভোগেন সামাতি। হবিষা কৃষ্ণববৈত্বর ভুর এবাভিবর্দ্ধতে॥" এইরূপ কি ইন্দ্রিরবিলাস, কি বুদ্ধিরুত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি मानवाजा छेर्नां छात्र प्रक्रिय प्रथ. ममछ है निया, मकन है मात्राधीन। मकन है পাশবন্ধ, আমরা ইহা অতিক্রম করিতে পারি না। ইহার মধ্য দিয়া অনস্ত কাল ধাবিত হইতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না; এবং যথনই স্থথকণা পাইবার জন্ম চেষ্টা করিব, ছঃথরাশি আমাদের পুষ্ঠদেশ পীড়িত করিবে। ইহা কি ভয়ানক অবস্থা! যথন আমি ইহা ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অহুভূতি হয়, এই মায়াবাদ, দকলই মায়া-এই বাক্যই ইহার কেবল মাত্র ममोठीन वााथा। এ मःमारत कि छःथताशिर वर्जमान तरिशारह। यनाशि আমাপনারা বিবিধ জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, আপনারা ব্রিতে পারিবেন যে, একজাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেইই ক্লতকার্য্য হইতে পারে নাই। যদাপি ইহাকে ক্রমশঃ স্বল্ল করিয়া একাংশে নিবন্ধ করা যায়, অপরাংশে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ, জাতীয় জীবনে কথঞ্জিৎ সতীত্বধর্ম উৎপাদনার্থ, উাহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধো-গামী করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না এই যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুগ্রতিকে সতীত্বধর্মে ভূষিত করিয়াছে। ভূমি কি ইচ্ছা কর? যদাপি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিছে চাও, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী পুরুষকে শ্লীর সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তুমিও কি নিজপক্ষে বিপদশুন্য १ কথনই না। কারণ সতীত্বই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিছ অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। যথন ইহা প্রবেশ করে, জাতির অবসানও সন্মুথে দেখা যায়। এই সকল হুংধের মীমাংসা কোথায় পাইব ? যদি পিতা মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই অফুরাগ-দোষ নিবারিত হয়। ভারতের ছহিতৃগণ ভাৰুকতা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলা। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক হান পায় না। অপিচ, যন্ত্রপি লোকে আপনারা স্বামী ও ব্রী নির্বাচন করে, তাহাতে অধিক স্থধ আনয়ন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ স্থা। ব্রী ও স্বামী পরম্পারের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরের ইউনাইটেড ষ্টেট্ প্রদেশে, যেথানে স্বাধীনতার আতিশয় বিরাজমান, স্থাী পরিবার প্রায় নাই। এরূপ সামান্য সংখ্যক বিদ্যমান থাকিলেও, অস্থাী পরিবার ও অস্থাখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক, যে বর্ণনাতীত। আমি যে সভায় গমন করিয়াছি, উপস্থিত তৃতীয়াংশ ব্রীলোক তাঁহাদের স্বামী ও সম্ভানকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্ব্বত। ইহা কি প্রকাশ করিতেছে পুপ্রশা করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ হারা অধিক স্থ্য উপাক্তিত হয় নাই। আমরা সকলেই স্থাবের অন্ত উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই, অপর দিকে তঃখ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা শুভকর কর্ম করিব নাণ্টা, পূর্বাপেক্ষা সুম্ধিক উৎসাহান্তিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধৃত বাড়াবাড়ি ও এক-ঘেন্থেনি ( Fanaticism ) দূর করিবে। ইংরাজ আরে উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে, "ওঃ পৈশাচিক হিন্দু। নারীগণের প্রতি কি অসৎ বাবহার করে", বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন জাতির প্রথা সকল মান্ত করিতে শিক্ষা করিবেন। এক ঘেয়েমি অল হইবে। কার্যা অধিক হইবে। একঘেয়ে লোকেরা কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা শক্তির ততীয়াংশ রুথা বায়িত করে। যাঁহাকে ধীর প্রশান্তচিত্ত 'কাজের লোক' বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনিই কন্ম করেন। নির্থক বাক্যপটু এক-ঘেয়ে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না ৷ অতএব, এই সংস্কার হইতে কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপ জানিয়া তিতিক্ষা অধিক হইবে। ছঃখ ও অমঙ্গলের দুগু আমাদিগকে সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চাদ্ধাবিত করাইবে না। স্থতরাং সংসার-গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। দৃষ্টাস্তক্ষরণ বলা ঘাউক, সকল মুষ্ট্র দোষশূন্য হইবে, তার পর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রদর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদদিগেরও গতি এরপ। ইহাই কেবল কিন্তু স্থনিশ্চিত – এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুথে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তৃণ ও পত্রথণ্ড সকল স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে এবং ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা ক্রিতেছে; কিন্তু এমন সময় আসিবে, যথন প্রত্যেক থপ্ত সেই অনস্ত বারিধিবক্ষে সন্ধবিত হইবে। অতএব এই জীবন, সমস্ত ছংগ ও ক্লেশ, আনন্দ, হাস্য ও ক্রন্দানের সহিত যে সেই অনস্ত সমুদ্রাভিম্পে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ, যথন তুমি, আমি, জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবনকণা পর্যান্ত, যে যেখানে বর্তনান রহিয়াছে, সকলই সেই অনন্ত জীবনসমুদ্রে— মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া প্রতিব।

আমি পুনুরায় বলিতেছি, বেদান্ত স্থথাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলময়, এইরূপ মত ইহা ব্যক্ত করে না। हेश विनाट्टाइ, आमारमत मझन ७ अमझन, উভয়েরই ममान मुना। ইহারা এইরূপে পরম্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংসার এরূপ জানিয়া তুমি সহিষ্ণুতার সহিত কর্মাকর। কিজন্ম কর্মা করিব। যদি ঘটনাচক্রাই এইরূপ, আমারা কি করিব ? অজ্ঞেরবাদী হই না কেন ? বর্ত্তমান অজ্ঞেরবাদীরাও জানেন. এ রহস্যের মীমাংসা নাই, বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সম্বষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর। এস্থলেও অতি অসমত মহাত্রন রহিয়াছে। তুমি যে জীবন দারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার দেই জীবন বিষয়ক জ্ঞান কিরূপ গত্মি কি জীবন বলিতে ইলির বুঝ ৭ ইলিয়াযুজ্ঞানে আমরা পণ্ড হইতে সামানাই ভিন্ন। আমি বিশ্বাস করি, এ স্থানে উপস্থিত কাহারও আত্মা ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নহে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান জীবন ইন্দ্রিয়াঅ্প্রানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক বুঝায়। স্থামাদের স্থগতঃখামূভাবক মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি স্থামাদের জীবনের প্রধান অঙ্গম্বরুপ: আর দেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার অভিমুখ কঠোর ८० छ। कि आंगांनिरांत जीवरनत डिलानान नरह १ अच्छित्रवानिरांत गर्छ আমাদের বর্তমান জীবনরক্ষায় যদ্ধবান থাকা কর্ত্তবা। কিন্তু জীবন বলিলে, আমাদিগের সামান্ত স্থুপ ছঃথের সহিত আমাদিগের জীবনের অস্থি-মজাস্বরূপ এই আদর্শ অনেষ্টের, এই পূর্ণতাভিমুথ প্রবল চেষ্টাই বুঝায়। আমাদিগের ইহাই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অত্এব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং অজ্ঞেয়বাদীর প্রত্যক্ষ সংসার লইতে পারি না। অজ্ঞেয়-বাদী জীবনের শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্ঠাংশই সর্ব্বস্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এই আদর্শ জ্ঞানের অগোচর জানিয়া,

ইহার অধেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাব, এই জগৎ, ইহাকেই মায়া বলে। বেদাস্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেঁৰোপাসনা, প্রতীকো-পাসনা, বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বন পূর্ব্বক আচরিত, অথবা কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, শাধুচরিত, ঋ্যিচরিত, মহাম্মাচরিত বা অবতারচরিতের সাহায্যে অনুষ্ঠিত, অপরিণত বা উন্নত ধর্মনত সকলের একই উদ্দেশ্য। সকল ধর্মাই ইহাকে, এই বন্ধনকে অতিক্রম করিতে অল্লবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথার সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করি-তেছে। জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি যাহা হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহানন। যে সময়ে যে মুহুর্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, দেই কালে তিনি ইহা শিক্ষা করিয়া-ছেন। তথনই তিনি অনুভব করিয়াছেন—তিনি বন্দী। তিনি আরও বুঝিয়াছেন, এই দীমা-শুখলিত হইয়া তাঁহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহেরও অগমা স্থানে উড়িয়া বাইতে চাহিতেছেন। ছর্দান্ত নৃশংস, আত্মীয়-গৃহদমীপে গুপ্তাবস্থিত, হতা। ও তীব্ৰ স্থ্যাপ্ৰিয় মৃত পিতৃ বা অনা ভত-যোনীতে শ্রদাবান, অতি নিয়তম ধর্ম মত সকলেও আমরা সেই একরূপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। গাহারা দেবতার উপাসনা প্রিয়, তাঁহারা দেই সকল দেবতাতে আপনাপেকা সমধিক স্বাধীনতা দেখিতে পান। श्रांत ক্ষম থাকিলেও, দেবতারা গৃহপ্রাচীর মধ্য দিয়া আদিতে পারেন; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বাধানতা ভাব ক্রমেই বন্ধিত হইয়া অবংশ্যে সঞ্জ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর ন্যোতীত-ইহাই আদর্শের কেব্রন্থর আমি যেন দল্পথে কোন স্বর উথিত হইতে শুনিতেছি, যেন অমুভব করিতেছি, ভারতের সেই প্রাচীন আচার্য্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, বদ্ধ ও প্রিত্তম ঋষিশ্রেষ্ঠগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু একটা বালক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "হে দিব্যবামবাদী অনৃতের পুলগণ ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি, বিনি অন্ধকারের অতীত তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।''---

> শূণস্থ বিশ্বে অমৃতস্য পুতাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তত্ত্বঃ॥ ৫॥

> > ২য় অধ্যায়।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিদ্বাতিমৃত্যুমেতি, নাল্যঃ পদ্বা বিল্পতেহ্যুনায়॥ ৮

ু তয় অধ্যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষ্ত।

একই উপনিষদ হইতে আমরা এই উক্তিও পাইতেছি। মায়ার কথা ইহাতেই রহিয়াছে। ভয়ক্ষর কথা। মারার মধ্য দিয়া কার্য্য করা অসম্ভব। যিনি বলেন, আমি এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে গিয়া মিশিবে, তথন আমি নদী পার হইব, তাঁহার বাক্য যেমন মিথ্যা. यिनि वलन यछिन न। भृथिवी अर्न रुपलगय इय, छछिन कार्या कतिया অনস্তর পৃথিবী সম্ভোগ করিব, তাঁহার কথাওঁ তদ্রপ মিথা। উভয়ের: কোনটীই হইবে না। মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ গমনই পথ। এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী ছইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্তা হইরা, আপনাদিগকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বাটী কোথা হইতে আদিল ? প্রকৃতি ইহা প্রদান করে নাই। প্রকৃতি বলিতেছে—'যাও বনে গিয়া বাস কর।' মানব বলিতেছে, 'আমি বাটী নির্দাণ করিব, প্রক্রতির সহিত যুদ্ধ করিব।' সে তাহাই করিতেছে। মানবজাতির ইতিহাস প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মন্ত্র্যাই অব-শেষে বিজয়ী হয়। "অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই 📲 চলি-য়াছে: ইহা পাশ্ব মানব ও আধ্যাত্মিক মানবের সংগ্রাম আলোক ও অন্ধকারে সংগ্রাম। মানব এথানেও বিজেতা। মানব এই স্বাধীনতা পদবী প্রাপ্ত কুইতে প্রক্ষতির মধ্য দিয়া আপনার গস্তব্য পথ পরিষ্কার করেন। আমরা এতদুর মায়ার বর্ণনাই দেথিয়াছি। এই মায়া অতিক্রম করিয়া বেদাস্তবিদ্ পণ্ডিতেরা এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে এবং যন্তপি আমরা তাঁছার সমীপে উপস্থিত হইতে পারি, আমরাও মায়াপারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মেরই ইহা সাধারণ সম্পতি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্মোর আরম্ভ, পর্যাবসান নহে। যিনি বিশের

স্থ ই ও পালন কর্ত্তা, যিনি মায়াধিষ্ঠিত, মায়া বা প্রাকৃতির কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান এই বেদীস্তমতের শেষ নহে। এই জ্ঞান ক্রমাগত বন্ধিত হইয়াছে, অবশেষে বেদাস্ত দেখিয়াছেন, ফাহাকে বহিঃস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রাকৃত অস্তর্ক্ত বিলেন। যিনি অপেনাকে বন্ধভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই স্কুসরূপ।

## মাতুষের যথার্থ স্বরূপ।

- 600

(লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তা।)

নাম্য এই পঞ্চেক্তিয়গ্রাহা জগতে এতদূর আসক্ত যে, সে সহজে উহা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু সে এই বাহা জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ করুক না কেন, প্রত্যেক রাক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় আইসে, যথন তাহাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? যে বাক্তি তাঁহার পঞ্চেক্তিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিল্মাত্রও সময় পান না, গাহার জীবনের প্রতি মুহর্ভই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাঁহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, জগত কি সত্য 
প্রত্থার্শ্বই ধর্মের আরম্ভ এবং উহার উত্তর্গরের পর্মান্তর। এমন কি, স্বদ্র অতীত কালে, যথার প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসের অনধিকার, সেই রহসাময় পৌরানিক যুগেও, সেই সভ্যতার অক্ট উষাকালেও আমরা দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন ওখনও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—"জগৎ কি সত্য ?"

কবিশ্বময় কঠোপনিবদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাই, 'মান্ত্রম মরিয়া গোলে কেই কেই বলেন, তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কেই কেই আবার বলেন, না, তথনও তাহার অস্তিত্ব গাকে, ইহার মধ্যে কোন্টা সতা ৮' (বেয়ন্ প্রেতে বিচিকিৎসা মন্ত্র্যো অস্তীত্যেকে নাস্তীতি চান্যে।) জগতে এ সম্বন্ধে আনেক প্রকার উত্তর বিদামান আছে। জগতে যত প্রকার দর্শন বা ধর্ম আছে, তাহা বাস্তবিক এই প্রশ্নেরই বিভিন্নরূপ উদ্ভবে পরিপূর্ণ। আনেকে আবার এই প্রশ্নকে—প্রাণের এই গভীর

আকাজ্ঞাকে –এই জগদতীত প্রমার্থ সম্ভার অন্নেষণকে – রুণা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন মৃত্যু বলিয়া জগতে কিছু থাকিবে, ততদিন এই সকল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি, জগতের অতীত সন্তার অয়েষণ করিব না, বর্ত্তমান মুহুর্তেই আমাদের সমস্ত আশা, আকাজ্ঞা আবদ্ধ রাথিব; আমরা ইহার জন্য খুব চেষ্টা করিতে পারি, আর বহির্জ্জগতের দকল বস্তুই আমাদিগকে ইক্রিয়ের সীমার ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে: সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সামার বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে নিবারণ করিতে পারে; কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই প্রশ্ন পুনঃ পাদিবে,--আমরা এই যে সকল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের সার বলিয়া তাহাতে ভয়ানক আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম । জগৎ ত এক মুহুর্তেই ধ্বংস হইরা কোথার চলিরা যার। অত্যচ্চ গগনস্পর্শী পর্বত-নিমে গভীর গহবর, যেন মুখ ব্যাদান করিয়া জীবকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই পর্বতের পার্থদেশে দ্ঞায়মান হইয়া, যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চরই শিহরিয়া উঠিবে, আর জিজ্ঞাসা করিবে,— এ সব কি সতা গ কোন তেজস্বী হাদয় সারা জীবন ধরিয়া মহান আগ্রেহের স্থিত হৃদ্যের যে আশা পোষণ করিলেন, এক মুহুর্ত্তে তাহা উডিয়া গেল, তবে কি ঐ সকল আশাকে সত্য বলিব ৭ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। কালে কথন প্রাণের এই আকাজ্যার, হৃদয়ের এই গভীর প্রশ্নের শক্তি হাস হইবে না বরং যতই কালস্মোত চলিবে, ততই উহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে, তত্ত উহা সদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে। **মান্ত**ষের স্থাী হইবার ইচ্ছা। আপনাকে স্থাী করিবার জন্য মানুষ সর্ববিদ্রুই ধাবমান হয় – ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডিয়া থাকে – উন্মত্তের ক্যান্থ বহির্জ্জগতে কার্যা করিয়া যায়। েযে যুবাপুরুষ জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য ইইয়াছেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, এই জগৎ সত্য—তাঁহার সমস্তই সত্য বলিয়া প্রততী হয়। হয়ত সেই ব্যক্তিই, যথন বৃদ্ধাবন্ধা প্রাপ্ত হইবেন. যথন সৌভাগালক্ষ্মী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করিতে থাকিবেন—সেই ব্যক্তিই হয়ত জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন, 'সবই অদৃষ্ট'। তিনি এতদিনে দেখিতে পাইলেন—বাসনার পূরণ হয় না। তিনি থেখানেই যান, তথায়ই যেন এক ব্লুদ্র প্রাচীর দেখিতে পান: তাহা অতিক্রম করিয়া গাইবার

ভাঁহার সাধা নাই। ইন্সিয়-চাঞ্চলা মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইরা থাকে। স্থ ছঃথ উভয়ই ক্রণছায়া। বিলাস, বিভব, শক্তি, দাক্ষিদ্র, এমন কি জীবন পর্যাস্ত ক্রণস্থায়ী।

এই প্রশ্নের ছইটী উত্তর আছে। একটী—শৃশুবাদীদের মত বিশ্বাস কর বে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানিতে পারি না, আমরা ভূত, ভবিষাৎ বা বর্ত্তমান সম্বন্ধেও, কিছু জানিতে পারি না। কারণ, যে বাক্তি ভূত ভবিষাৎ অস্বীকার করিয়া কেবল বর্ত্তমানে লাগিয়া থাকিতে চাহে, সে বাক্তি বাতুল। তাহা হইলে, সে পিতামাতাকে অস্বীকার করিয়া সম্ভানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে। উহাও তাহা হইলে যুক্তিসক্ষত হইয়া পড়ে। ভূত ভবিষাৎ অস্বীকার করিতে বর্ত্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক ভাব—ইহা শৃশুবাদীদের মত। কিন্তু আমি এমন লোক দেখিলাম না, যে এক মুহ্তুও শৃশুবাদী হইতে পারে;—মুখে বলা অবশ্র খুব সহজ।

দিতীয় উত্তর এই,—এই প্রশ্নের প্রকৃতি উত্তরের অন্নেষণ কর—সত্যের অবেষণ কর-এই নিতা পরিণামশীল নধর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অরেষণ কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি ভৌতিক অণ্র সমষ্টিমাত,ইহার মধ্যে কি কিছু সতা আছে ও মানব জীবনের ইতিহাসে সর্বাদাই এই তত্ত্ব অদেষিত হইয়াছে, দেখা যায়। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তারের অফাট আলোক প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তথন হইতেই মাতুষ স্থলদেহের অতীত আর একটা নেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে—উহা অনেকাংশে ঐ দেহেরই মত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; উহা স্থল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ-শরীর ধ্বংস হইয়া গেলেও উহার 'ধ্বংস হইবে না। আমরা ঋগেদের হৃক্তে একটী মৃতশরীর-দাহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্তব দেখিতে পাই,—"হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হস্তে করিয়া মৃত্ভাবে লইয়া যাও-ইহাকে সর্বাঙ্গস্থলর জ্যোতির্ময়দেহসম্পন্ন কর— ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে পিতৃগ্ণ বাস করেন, বেখানে ছঃথ নাই, ষেথানে মৃত্যু নাই।" তুমি দেখিবে, সকল ধর্মেই এই একরূপ ভাব বিদ্যমান, আর তাহার সহিত আমরা আর একটী তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্য্যের বিষয় সকল ধর্মাই সমস্বরে ঘোষণা করেন, মামুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, এক্ষণে তিনি অবনত হইয়া পড়িয়াছেন—এ ভার তাঁহারা রূপকের ভাষায়, কিম্বা দর্শনের স্কুম্পষ্ট ভাষায়, অথবা স্থন্দর কবিছের ভাষায়

আবৃত করিয়া প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু ঐ এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বের যাহা ছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অবনত-ভাবাপর হুইয়া পড়িয়াছেন। য়াহুদীদের শাস্ত্রাত্রেলের পুরাত্র ভাগে আদমের পতনের যে গল্প আছে, তাহার মধ্যে সার কথা এই। হিন্দুশাল্তে ইহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সতাযুগ বলিয়া যে যুগের বর্ণনা করিয়াছেন, যথন মান্ত্র ইচ্ছামৃত্য ছিলেন, যথন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শ্রীর রক্ষা করিতে পারিতেন, যথন লোকের মন শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিল, তাহাতেও এই সার্ব্বভৌমিক সতোর ইঙ্গিত দেখা বায়। তাঁহারা বলেন, তথন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা হুঃথ ছিল না, আর বর্তমান যুগ সেই উন্নতি অবস্থার অবনতভাব মাত্র। এই বর্ণনার সহিত আমরা সর্ববিট জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলগ্লাবনের গল্লেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্মাই বর্তুনান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে জল্পাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইল। আবার উন্নতি আরম্ভ হইল। আবার উহা সেই পূর্ব পবিত্র অবস্থালাভের জন্ম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আপনারা সকলেই ওল্ড টেষ্টামেন্টের জলপ্লাবনের গল্প জানেন। ঐ একই প্রকার গল প্রাচীন বাবিল, মিলর, চীন এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। হিন্দান্তে জ্লপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়; নহর্ষি মন্ত্ একদিন গঙ্গাতীরে সন্ধাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা ক্ষুদ্র মংস্যুতাসিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' নতু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সন্নিহিত একটী জলপাত্রে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি চাও ?' মৎসাটা বলিল, 'এক বৃহৎ মৎস্য আমার বিনাশাভিপ্রায়ে আমার অনুসর্গ করি:উছে, আপুনি আমাকে রক্ষা করুন।' মতু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন সে ঐ পাত্র প্রমাণ হইয়াছে। সে বলিল, 'আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না।' মল্ল তথন তাহাকে এক চৌবাচছায় স্থাপন করিলেন। প্রদিন সে ঐ চৌবাচ্ছাপ্রমাণ হইল, আর বলিল, 'আমি এথানেও থাকিতে পারিতেছি না।' তথন মন্থ তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন। প্রাতে যথন দেখিলেন, তাহার কলেবরে নদী পূর্ণ হইয়াছে, তথন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করি-লেন। তথন মৎস্য বলিতে লাগিলেন, 'মমু, আমি জগতের স্বাষ্টি কর্ত্তা। আমি

জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব: তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া আদিয়াছি। তুমি একথানি স্থুরুহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সর্বপ্রকার প্রাণী, এক এক জোড়া করিয়া, রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, তাহার মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। তাহাতে নৌকা-থানি বাঁধিবে। তার পর, জল কমিয়া আসিলে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া প্রজাবদ্ধি কর।' এইরূপে ভগবানের কথানুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তুর এক এক জ্রোড়া এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন, এবং উহার অবসানে তিনি ঐ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন-আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত (মন ধাত হইতে মন্থ শব্দ সিদ্ধ; মন্ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা)। এক্ষণে দেখ, মানবভাষা সেই আভ্যন্তরীণ সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা মাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস-এই সকল গল্প আর কিছুই নয়, একটা ছোট বালক-- অস্পষ্ঠ অফ্ট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা - দে যেন দেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেবল শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অন্য কোনরূপ উপায়ও নাই। উচ্চতম দার্শনিক এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকার-গত ভেদ নাই, কেবল গ্রামগত ভেদ আছে মাত্র। আজকালকার বিশুদ্ধ, প্রণালিবদ্ধ, গণিতের তুল্য সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অক্ট রহস্তময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল গ্রামের উচ্চতা নিয়তা। এই সকল গল্পেরই পশ্চাতে এক মহৎ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক সময় এই সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পগুলিরই ভিতরে মহামূল্য সত্য থাকে, আর হুঃথের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের চাঁচা ছোলা ভাষার ভিতরে অনেক সময় কেবল ভুষীমাল পাওয় যায়। অতএব রূপকের আবরণে আবৃত বলিয়া, আর আধুনিক কালের রাম শ্যামের মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিষই একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। 'অমুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর,' ধর্ম্মকল এইরূপ বলাতে যদি তাহারা উপহাসের যোগা হয়, তবে আধুনিকগণকে অধিক উপহাস করা আবশ্যক। এথনকার

কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ভ করে, সে হাস্তাম্পদ হয়. কিন্তু হাক্সলি (Huxley),টিণ্ডাল (Tyndall) বা ডাকুইনের (Darwin), নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে অকাটা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লয়। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন,' অনেকের পক্ষে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিই বটে! আগে ছিল ধর্ম্মের কুসংস্কার, এথন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; তবে আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিকভাব আসিত, এই আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কামও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার--অতিমূণিত ধন, যশ বা শক্তির উপাসনা। ইহাই প্রভেদ। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক গলগুলি সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। এই সমুদয় গলগুলির ভিতরেই এই এক প্রধান ভাব দেখিতে পাংয়া যার যে, মানুষ পূর্বের যাহা ছিলেন, তাহা হইতে এক্ষণে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কালের তত্বারেষিগণ বোধ হয় যেন এই তত্ত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বোধ হয় যেন এই সতা একেবারে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে মাতুষ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তবিশেষের (Mollusc) ক্রমবিকাশমাত্র, অতএব পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ় ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমধ্য করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ মতে, সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে, এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, মানুষ কেবল ক্রমবিকার্শে উংশ্রম, এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। ক্রমবিকাশ বলিলেই ভাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে। বিজ্ঞানবিংই তোমায় বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিবে, উহা হইতে তুমি সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পার। অসৎ (কিছু না) হইতে সং (কিছু) কথন হইতে পারে না। যদি মানব-পূর্ণ মানব-বুদ্ধ মানব, গ্রীষ্ট-মানব, ক্ষুদ্র মাংসল জন্তবিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তকেও ক্রমসন্তুচিত বুদ্ধ বলিতে ছইবে। যদি তাহা না হয়, তবে এই মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন গ অসং হইতে ত কখন সতের উত্তব হয় না। এইরূপে আমরা

শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে শক্তি ধারে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মন্থয়ারূপে পরিণত হয়, তাহা কথন শুৱা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। উহা কোথাও না কোথাও ইবর্তমান ছিল; আর যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এরূপ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষ বা জীবাণু ( Protoplasm ) প্রয়ন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চয় যে, ঐ জীবাণুতে ঐ শক্তি কোন না কোন রূপে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তনান কালে এই এক মহা বিচার চলিতেছে যে, এই ভূতসমষ্টি দেহই কি আত্মা, চিস্তা প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহোৎপত্তির কারণ ৪ অবশ্য জগতের সুকল ধর্মাই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শ্রীরের প্রকাশক — তাঁহারা ইহার বিপরীত মতে আস্থা প্রকাশ করেন না। আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত, –চিন্তাশক্তি কেবল শরীর নামক বন্তের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষরূপ সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই দ্বিতীয় মতটীতে, বাহাতে বলে, আত্মা এই জড়দেহরূপ বন্ধের যে সকল ভূত মস্তিক ও শরীর গঠন করিতেছে. তাথাদেরই রাদায়নিক বা ভৌতিক যোগে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অনীনাংসিত রহিয়া যায়। শরীর গঠন করে কে ্ কোন্ শক্তি এই ভৌতিক অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে ? কেনে শক্তি প্রকৃতিস্থ জডবস্তুরাশি হইতে কিরদংশ লইয়া, তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর এক-ক্রপে, গঠন করে ৪ এই সকল বিভিন্নতা কিসে হয় ৪ আত্মানামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক প্রমাণু গুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে 'গাড়ীর পেছনে ঘোড়া জোতার' স্থায় হয়। কিরূপে এই সন্নিবেশ উৎপন্ন হইল ? কোন শক্তি উহা করিল ৪ যদি তুমি বল, অন্ত কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিয়াছে, আর আত্মা ঐ ভূত হইতেই উৎপন্নমাত্র, যে আত্মা কতকগুলি জড়রাশিকে একতা করিয়াছে, তাহাই আবার ঐ জড় প্রমাণু সকলের সংযোগের ফলস্বরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে মত, অক্যান্ত মতকে থণ্ডন না করিয়া, সমূদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা—অধিকাংশ বিষয় ব্যাথ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয়। স্থতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যে, ্য শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে শরীর গঠন করে, আরু যে শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহারা উভয়ে অভেদ। অতএব, চিস্তাশক্তি কেবল জড়াণুর সংযোগোৎপন্ন, স্কুতরাং তাহার অস্তিস্থই নাই,'

এই কথার কোন অর্থ নাই; আর শক্তি কথন জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। বরং ইহা প্রমাণ করা অধিক সম্ভব যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অন্তিইই নাই। উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঠিছা প্রভৃতি জড়ের গুণ সকল বিভিন্নরূপ স্পন্দনের ফল, প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড় পরমাণুর ভিতর প্রবল কম্পন উৎপাদন করিলে, উহা কঠিন হইন্না যাইবে। যদি থানিকটা বার্রাশির ভিতরে প্রবল কম্পন উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে উহা একটা টেবিলের মত কঠিনাকার ধারণ করিবে। মাকড়সার জালের একটা স্তাতে যদি অতান্ত অধিক বেগ দেওরা যায়, তবে উহা একটা লোহ শৃহ্মলের মত কঠিন ও দৃঢ় হইরা যাইবে—এত দৃঢ় হইবে যে, উহা একটা ওক-বৃক্ষকে পর্যান্ত ভেদ করিয়া যাইবে—গতিদারা উহার ভিতরে এতদূর শক্তি সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে ইহা বরং প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, আমরা যাহাকে ভুত বলি, তাহারকোন অন্তিম্ব নাই, কিন্তু অপর মত প্রমাণ করা যায় না।

শরীরের ভিতরে এই যে শক্তির বিকাশ দেখা ঘাইতেছে, ইহা কি ? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমাণু গুলিকে লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ - মন্তব্য-দেহ - গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্ম শরীর গঠন করে না। অপরে আমার হুইয়া থাইতেছে, এরপ আমি কথন দেখি নাই। আমাকেই ঐ থাদোর সার শরীরে গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি সমুদ্রই গঠন করিতে হুর। এই অন্তত শক্তিটী কি ৮ ভূত ভবিষাৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মামুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবলমাত্র আনুমানিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা স্থতরাং বর্তমানে কি হয়, সেইটিই বুঝিতে চেষ্টা কবিব। আমরা বর্ত্তমান বিষয়টীই গ্রহণ করিব। সে শক্তিটী কি. যাহা এক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে ? আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন कारन प्रकृत প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরেরই মত শরীরসম্পন্ন একটী জ্যোতির্মায় পদার্থ বলিয়া চিস্তা করিত, উহা এই শরীর ষাইলেও থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ জ্যোতির্মায় দেহমাত্র বলিয়া সম্ভোষ হইতেছে না—আর একটা উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে। তাহা এই যে, কোনরূপ শরীর শক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতৈ পারে না। যাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলা প্রমাণ্র সংহতিমাত্র,

স্কুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে আর কিছুর প্রয়োজুন। যদি এই শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে দেই কারণই ঐ জ্যোতির্মার দেহের গঠন ও পরিচালনে তদ্দেহাতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন হইবে। এই 'আর কিছুই' আত্মা শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই ঐ জ্যোতির্মায় দেহের মধ্য দিয়া যেন সুল শরীরের উপর কার্যা করিতেছেন। ঐ জ্যোতির্মার দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অত্যত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কার্যা করেন এবং মনের মধ্য দিয়া শরীরের উপর কার্যা করেন। ভোমার একটা আত্মা আছে, আমার একটা আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই পুথক্ পুথক্ একটা একটা আত্মা আছে এবং একটা একটা স্কু শরীরও আছে; ঐ স্কু শরীরের সাহায্যে আমরা সুল দেহের উপর কার্য্য করিয়া থাকি। এক্ষণে এই আত্মাও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। শ্রীর ও মন হইতে পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ কি ৭ অনেক বাদি প্রতিবাদ হইতে লাগিল. नानाविध मिक्तान्छ ও अञ्चर्मान इटेट्ड लागिल, नानाव्यकात मार्गनिक अञ्चरकान হইতে লাগিল,—আমি আপনাদের সমকে এই আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা যে কতক-গুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের এই এক বিষয়ে মতৈকা দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার কোন আফুতি নাই, আর যাহার আফুতি নাই, তাহা অবশাই সর্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গত, দেশও মনের অন্তর্গত। কাল-ব্যতীত কার্য্যকারণভাব থাকিতেই পারে না। ক্রম্বর্ভিতার ভাব ব্যতীত কার্য্য-কারণ ভাবও থাকিতে পারে না। অতএব, দেশকালনিমিত মনের অন্তর্গত, আর এই আয়া মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া, উহাও অবশ্য দেশকালন নিমিত্তের অতীত। অবশ্য, যদি উহা দেশকাল নিমিত্তের অতীত হয়, তাহা হইলে উহা অবশা অনন্ত হইবে। এইবারে হিন্দুদর্শনের চূড়াস্ত বিচার আসিল। অনস্ত কথন ছুইটা হুইতে পারে না। যদি আত্মা অনস্ত হয়, তবে কেবল একটী মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে,—তোমার এক আত্মা, আমার আর এক আত্মা—এগুলি সত্য নহে। অতএব মামুদের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র অনন্ত ও সর্বব্যাপী আর এই ব্যবহারিক জীব মান্তবের এই প্রক্রত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্ব্বাক্ত পৌরাণিক তত্বগুলিও সতা হইতে পারে যে, এই

ব্যবহারিক জীব, তিনি যুতদূর বড় হউন নাকেন, মানুষের ওই অতীক্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অফুট প্রতিবিদ্ধ নাত্র। অতএব নামুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা -কার্যা কারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া-অবশ্যই মুক্ত-স্বভাব। তিনি কথন বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। এই ব্যবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব, দেশকালনিমিত্তের দারা সীমাবদ্ধ, স্থতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয় তিনি যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন. কিন্তু বাস্তবিক তিনি বন্ধ নন।' আমাদের আত্মার ভিতরে ইহাই সত্য- এই সর্বব্যাপী, অনন্ত, চৈতন্যস্বভাব; আমরা স্বভাবতই উহা—উহা চেষ্টা করিয়া আর আমাদিগকে হইতে হয় না। প্রত্যেক আ্লাই অনম্ভ – স্কুতরাং জন্ম মৃত্যুর প্রশ্ন আদিতেই পারে না। কতকগুলি বালক পরীকা দিতেছিল। পরীক্ষক কঠেন কঠেন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল — পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না ?' তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিরম প্রভৃতি উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। অধিকাংশ বালকবালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা স্থার কিছু বলিয়া উত্তর দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একটা বৃদ্ধিমতা বালিকা আর একটা প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল, 'কোথায় উহা পড়িবে ?' ওই প্রশ্নই যে ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায় ? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশে উপর নীচু বলিয়া কিছুই নাই। উহা কেবলমাত্র আপেক্ষিকের অন্তর্গত। অনস্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে? যথন সাত্ত্ব ভৃতভবিষ্যতের চিস্তা-তাহার কি হইবে, এই চিম্তা—ত্যাগ করিতে পারে, যথন সে দেহকে সীমাবদ্ধ স্কুতরাং উ২পত্তি-বিনাশশীল বলিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, 🕸 শুনই মামুষ এক উচ্চতর আদর্শে উপনীত হয়। দেহও আত্মানহেন, মনও নহেন, কারণ উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কেবল জড় জগতের অহীত আত্মাই অনস্ত কাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র। ইহারা যেন নদীস্বরূপ, উহার প্রত্যেক জল প্রমাণুই নিয়ত চঞ্চলভাবাপয়। তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদা। এই দেহের প্রত্যেক প্রমাণুই নিয়ত পরিণামশীল; কোন ব্যক্তিরই কয়েক মুহূর্ত ধরিয়াও একরাপ শরীর খাকে না। তথাপি মনের উপর এক প্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে

এক শরীর বলিয়াই বিবেচনা করি। দননের সম্বন্ধেও এইরূপ; এক মুহুর্ছ स्थी, এक म्रृढं घःथिठ; এक म्र्डं मतन, श्रीकार्षर प्रवंग! निष्ठ পরিণামশীল ঘূর্লি বিশেষ ! উহাও আত্মা হইতে পারে না ; আত্মা অনস্ত। পরিবর্ত্তন কেবল দদীম বস্তুতেই সম্ভব। অনম্ভের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা অসম্ভব কথা। তাহা কথন হইতে পারে না। শরীর হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানাস্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য পরিণানশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে, উহাতে গতি বা পরিবর্ত্তন অসম্ভব। গতি সর্বাত্রেই আপেক্ষিক। আমি যথন এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাই, তাহা একটা টেবিলের অথবা অপর একটা বস্তর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে জগতের কোন প্রমাণু অপ্র একটা প্রমাণুর সহিত তুলনায় প্রিণান প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সমুদ্য জগতকে সমষ্টিভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্তন করিবে 🕈 ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত ত আর কিছু নাই। অতএব এই অনস্ত, একমেবা-দ্বিতীয়ং অপরিণামী, অচল ও পূর্ণ এবং উহাই পারমার্থিক সন্তা। **অতএ**ব সর্ববাপীর ভিতরেই সতা আছে, সাস্তের ভিতর নহে। যতই আরামপ্রদ হউক নাকেন, আমরা কুদু সান্ত সদাপরিণামী জীব, ইহা প্রাচীন ভ্রমজ্ঞান-মাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্ববাপী অনন্ত পুরুষ, তাহারা ভয় পাইরা থাকে। সকলের ভিতর দিয়া তুমি কার্য্য করিতেছ, সকল চরণের দারা তুমি চলিতেছ, সকল মূথের দারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা 🕡 দারাই তুমি শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছ। লোককে ইহাই বলিলে তাহারা ভর পাইয়া থাকে। তাহারা তোনায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই 'অহং' জ্ঞান কথন যাইবে না। লোকের এই 'আমিম্ব' কোন্টী, তাহা ত আমি দেখিতে পাই না। দেখিতে পাইলে স্থী হই।

ছোট শিশুর গোঁফ নাই; বড় হইলে তাহার গোঁফ দাড়ি হয়। যদি 'আমিছ' শরীরগত হয়, তবে ত বালকের 'আমিছ' নাই হইয়া গেল। যদি 'আমিছ' শরীরগত হয়, তবে আমার একটী চকু বা একটী হস্ত নাই হইলে 'আমিছ'ও নাই হইয়া গেল। মাতালের মদ ছাড়া উচিত নায়, তাহা হইলে তাহার 'আমিছ' যাইবে! চোরের সাধু হওয়া উচিত নায়, তাহা হইলে সে তাহার 'আমিছ' হারাইবে! কাহারও তাহা হইলে এই ভরে নিজ নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নায়! অনস্ত ব্যতীত আর 'আমিছ'

কিছুতেই নাই। এই অনস্তেরই কেবল পরিণাম হয় না। আর দবই ক্রমাগত পরিণামশীল। 'আমিম্ব' শৃতিতেও নাই। তাহা হইলে যদি মন্তকে প্রবল আবাত প্রাপ্ত হইয়া আমার অতীত শৃতি লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ত আমার 'আমিঅ' লোপ হইল, আমি একেবারে গেলাম! ছেলেবেলার ছুই তিন বংদর আমার আরণ নাই; যদি স্মৃতির উপর আমার অন্তিত্ব নির্ভার করে, তাহা হইলে ঐ চুই তিন বৎসর আমার অন্তিত ছিল না বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমার জীবনের যে অংশ আমার স্মরণ নাই, সেই সময়ে আমি জীবিত ছিলাম না বলিতে হইবে। ইহা অবশা 'আমিত্ব' সম্বনীয় গুব স্ঞীর্ণ ধারণা। আমরা এথনও 'আমি' নহি। আমরা এই 'আনিড' লাভের জন্য চেষ্ঠা করিতেছি-- উহা অনস্ত ; উহাই মামুষের প্রকৃত স্বরূপ। বাঁহার জীবন সমূদর জগব্যাপী, তিনিই জীবিত, আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র শুদ্র সাস্ত পদার্থকে বন্ধ করিয়া রাখি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমা-দের জীবন যে মুহূর্তে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যে মুহূর্তে উহা অপরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই মুহুর্ত্তেই আমরা জীবিত, আর যে সময় আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখি, সেই মুহুর্ত্তেই মৃত্যু, এবং এই জন্যই আমাদের মৃত্যুভয় আইদে। মৃত্যুভয় তথনই জয় করা যাইতে পারে, যথন মামুষ উপলব্ধি করে যে, 'যতদিন এই জগতে একটা জাবনও রহিয়াছে ় ততদিন সেও জীবিত। এরপ লোক উপলব্ধি করিয়া থাকেন 'আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্তুনান; সকল জন্তুর মধ্যেই আমি বর্তুমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর। যতদিন একটী প্রমাণু পর্যান্ত রহিয়াছে, তত্দিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি ? কে বলে, আমার মুত্রা হইবে ?' তথন এরূপ ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া যান, তথনই নির্ভীক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। নিয়ত পরিণামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অবিনা-শিষ্ আছে বলা বাতুলতা মাত্র। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত, স্বতরাং আত্মাই 'আমি' হইতে পারেন: অনন্তকে ভাগ করা বাইতে পারে না---অনম্ভকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্ট স্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিমাছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত মাতুষ।' মাতুষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র ঐ 'আমি'কে ব্যক্ত জগতের ভিতর

প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফলমাত্র; আর আত্মাতে কথন 'ক্রমবিকাশ' থাকিতে পারে না। এই যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মারুষ হইতেছে, এ সকল কথন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটী ঘবনিকা রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া সামার সন্মুথস্থ কতকগুলি - কেবল কতকগুলি মুখমাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সন্মধের দুগু আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে. আর যখন ঐ ছিদ্রটী সমুদর ধবনিকা ব্যাপিয়া যায়, তথন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। এ স্থলে তোনার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তুমি যাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা-সম্বন্ধেও এইরপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পুর্ণ ই আছে। উহাচেষ্টা করিয়া পাইতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা প্রকালের এই সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল গুমাত্র্য ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়ায় কেন ৭ কেন সকল জাতির ভিতরে, সকল সমাজেই মানুষ পুর্ণ আদর্শের অনেয়ণ করে—তাহা মনুষো, ঈশ্বরে বা অন্ত কিছুতেই হউক ৄ তাহার কারণ — উহা ভোমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। তোমার নিজের ফদয়ই ধক ধক করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ, বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে। তোমার আত্মার অভাস্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে উহাকে অনুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে, প্রেরণ করিতেছেন। সেখানে, মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্জো, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অবেষণ করিবার পর অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ আমাদের আস্মাতেই বৃত্তাকারে ঘুরিয়া আদি এবং দেখিতে যাঁহার জন্য আমার সমুদ্য জগতে অবেষণ করিতেছিলাম, যাঁহার জন্য আমরা মন্দির গির্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অঞ্ বিসর্জন করিতেছিলাম, বাঁহাকে আমরা স্থদূর আকাশে মেঘরাশির পশ্চাতে লুকায়িত অব্যক্ত রহস্তময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা,— তুমিই আমি—আমিই তুমি। ইহাই তোমার স্বরূপ—উহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি পবিত্র-শ্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। সমুদ্র

প্রকৃতিই যবনিকার ন্যায় তাঁহার অন্তরালবন্তী সত্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন। ভূমি যে কোন সংচিন্তা বী সংকার্যা কর, তাহাই কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অন্তরালম্ভ শুদ্ধমূরণ অনন্ত ঈশর প্রকাশিত ২ইতেছেন। ইহাই মান্তুষের সমগ্র ইতিহাস। ঐ আবরণ ফুলু হইতেও ফুলুতর হইতে থাকে, তথন প্রকৃতির অন্তরালম্থ আলোক নিজ স্বভাববশতঃই ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন কারণ তাঁহার স্বভাবই এইরূপ ভাবে দীপ্তি পাওয়া। উহাকে জ্বানা যায় না: আমরা উহাকে জানিতে র্থাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উ'নি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে উ হার স্বভাবেরই বিলোপ হইত, কারণ ইনি নিতা জ্ঞাতা। জ্ঞান ত সদীম: কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উহাকে জ্ঞেয় বস্তুরূপে, বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি ত সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়ীস্বরূপ এই বিগুরুন্ধাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ তোমারই আত্মাস্বরূপ। জ্ঞান যেন একটী নিম অবস্থা—অবনত ভাবমাত্ত। আমরাই সেই আত্মা: উহাকে আবার জানিব কিরুপে? প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; তা না হইলে এত নীতিপ্রণালী কোথা হইতে আসিল ? সমুদয় নীতিপ্রণালীর ভাৎপর্যা কি? সকল নীতিপ্রণালীতেই একটী ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমান- অপরের উপকার করা। মানবজাতির সমুদয় সংকর্মের মূল অভিসন্ধি-মানুষ, জন্তু, সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এই সকল গুলিই 'আমিই জগৎ; এই জগৎ এক অথও স্বরূপ,' এই সনাতন সতোর বিভিন্ন ভাব মাত্র। তাহা না হইলে অপরের হিত করিবার যুক্তি কি ? কেন আমি অপরের উপকার করিব ? কিদে আমায় অপরেব উপকার করিতে বাধ্য করে ? এই দর্কাত্রে সমদর্শন জনিত সহামুভূতির ভাব হইতেই ইহা হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কথন কথন অপরের প্রতি সহামুভতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, যে ব্যক্তি, এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' প্রকৃতপক্ষে ভ্রমাত্র, এই ভ্রমাত্মক 'অহং'এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কার্যা, এই সকল কথা শুনিলে ভয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মতাগই সমস্ত নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আন্মত্যাগ কি ? সম্পূৰ্ণ আ্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে ? আ্মত্যাগ আর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' এর ত্যাগ, সর্ব্ধপ্রকার স্বার্থপরতার

পরিত্যাগ। এই অহলার ও মমতার পূর্ব কুশংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই অহং ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্যস্বরূপে, নিজ পূর্ণ মহিনায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মতাগ—ইহাই সমুদর নীতি-শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্ররূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদর জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে অলাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতভাবে করিয়া থাকে নাত্র। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। ইহা প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া তাহারা এই ত্যাগ যজ্ঞ আচরণ করুক। ইহা প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া তাহারা এই ত্যাগ যজ্ঞ আচরণ করুক। এই ব্যবহারিক জীব স্পান জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনস্ত সন্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্ববিদ্ধাপ অনস্ত অনলের এক কণামাত্র। কিন্তু সেই অনস্তই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল-এই জ্ঞানের উপকারিতা কি ? আজ কাল সব বিষয়ই এই ফল-এই উপকার---দেখিয়াই, পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ মোট কথাই এই, উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত প্রদা হয়। লোকের এরপ জিজ্ঞাদা করিবার কি অধিকার আছে, সত্য কি উপকার বা অর্থের মাপকাটি লইয়া বিচারিত হইবে ? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কন সত্য হইয়া ঘাইবে ? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না। তাহা না হইলেও ইহাতে মহৎ উপকার আছে। আমরা দেখিতেছি, সকলেই স্থথের অম্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে নশ্বর মিথা। বস্তুতে উহ। অসেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কথন স্থুপায় নাই। স্থু আত্মাতেই কেবল পাওয়া যায়। অভএব এই আত্মাতে স্থগাভ করাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন। আর এক কথা এই যে, অজ্ঞানই সকল হঃথের জননা, এবং মূল অজ্ঞান এই যে আমরা মনে করি, সেই অনস্তম্বরূপ বিনি, তিনি আপনাকে সাস্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মুণভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা কুল কুল মন, আমরা কুদ্র কুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার জননী। যথনই আমি আপনাকে একটা কুদ্র দেহ বলিয়া বিবেচনা করি, তথনই আমি উহাকে, অক্সান্ত শরীরের সম্বন্ধে কোন বিবেচনা না করিয়াই উহাকে রক্ষা

করিতে এবং উহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তথন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যথনই এই ভেদজ্ঞান আইসে, তথনই উহা সর্ব্ধপ্রকার অনক্ষলের হার খুলিয়া দেয় এবং সর্ব্ধপ্রকার হৃংথে লইয়া যায়। ইহাতে ইহাই উপকার হয় যে, যদি বর্ত্তমান কালের মন্ত্র্যা জাতির খুব সামান্য অংশও এই ক্ষ্দ্রভাব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গরূপে পরিণত হইবে, কিন্তু নানাবিধ যয় এবং বাহাজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে উহা কথন হইবে না। যেমন অগ্রির উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলে অগ্রিশিপা আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উহাতে হঃখই রিদ্ধি হইয়া থাকে। আত্মজিশিপা আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উহাতে হঃখই রিদ্ধি ইইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যতই ভৌতিক জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে থাকে, তাহা কেবল অগ্রিতে মৃত্যাহতি মাত্র। উহাতে কেবল স্বার্থপর লোকের হস্তে অপরের কিছু লইবার জন্য, অপরের জন্য নিজের জীবন না দিয়া অপরের স্বন্ধে থাইবার জন্য আর একটা যয় দেওয়া হয় মৃত্র।

আবার জিজ্ঞাদ্য এই, ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব ৫ বর্ত্তমান সমাজে ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই, – সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকৈ সন্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক, কিছু ক্ষতি নাই। সমাজ এবং সকল প্রাণীই সত্যে গঠিত, স্বতরাং সত্য কথন সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না। যদি নিঃস্বার্থপরতার ভাষে মহৎ সত্য সমাজে কার্য্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ कत, वर्स शिक्षं वाम कता । जाहां हहेलाहे माहमीत मठ कार्या कतिरल। সাহদ ছই প্রকারের আছে, এক প্রকারের সাহদ – কামানের মুখে যাওয়া। ইহা যদি প্রকৃত সাহস হয়, তাহা হইলে ত ব্যাত্রগণ মনুষ্য 🕬 🚳 শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। কিন্তু আর এক রকমের সাহস আছে, তাহাকে সান্ধিক সাহস বলা যাইতে পারে। একজন দিয়িজয়ী সমাট্ একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অফুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট রহিয়া-ছেন। সমাট তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া বড়ই সম্ভট ছইলেন। স্থতরাং তিনি ঐ সাধুকে দঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বोক্ত इहेटलन, विलिटनन, "आमि এই वटन

বেশ আনন্দে আছি।" স্থাট্ বলিলেন—"আমি সুমুদর জগতের স্থাট। আমি আপনাকে অসীম ঐশ্বর্যা ও উচ্চ পদমর্ব্যাদা প্রদান করিব।" সাধু বলিলেন,—"এখার্যা পদমর্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাজ্জা নাই।" তথন সমাট বলিলেন,—"আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনার বিনাশসাধন করিব।" সাধু তথন উচ্চ হাস্ত করিয়া বলিলেন,— "মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে. তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি, মহা অজ্ঞা-নের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার কর, সাধা কি ? সূর্য্য আমার শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না, কারণ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিতা, অন্তিম্বশালী, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ আত্মা।" ইহা আর এক প্রকারের সাহদিকতা। ১৮৫৭ সালের দিপাহীবিদ্রোহের সময় একজন गराञ्चा मन्नामी हिल्लन। এकজन पूमलभान विर्द्धारी **र्हेशरक अक्का**चाछ করিয়া প্রায় হত্যা করিয়াছিল। হিন্দু-বিদ্রোহিগণ এ মুসলমানকে স্বামী-জির নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'বলেন ত ইহাকে হত্যা করি' কিন্তু স্বামীজি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'ভাই, তথাপি তুমিই সেই, তুমিই সেই,' এবং তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি তুমি সত্যের আনদর্শে সমাজ গঠন না করিতে পার, যদি এমন ভাবে সমাজ গঠন না করিতে পার, যাহাতে সেই সর্কোচ্চ সত্য স্থান পাইতে পারে; তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌর বকর !--তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য মগুলী-সকলের কি গৌরব কর ? তোমাদের মহস্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি সব জিনিষ ছাড়িয়া তোমরা কেবল বলিতে থাক, 'ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব।' প্রসা কড়ি ছাড়া আর কিছুই কি কার্যাকর নহে গু যদি তাই হয়, তবে তোমা-দের সমাজের এত অহঙ্কার কর কেন ? সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্কোচ্চ সত্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহাই আমার মত, আর যদি সমাজ্ঞ উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারক হয়, তবে উহাকে সক্ষম করিয়া লও। উহাকে সক্ষম করিয়া লও, আর যত শীঘ্র তুমি উহাতে ক্লতকার্য্য হইবে. তত্তই মঙ্গল। হে নরনারিগণ, আত্মাতে জাগ্রত হইয়া উঠ, সত্যে বিশ্বাসী ÷হইতে সাহসী হও, সত্যের অভ্যাসে সাহসী হও। জগতে কতক**ঙলি সাহ**সী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। শারীরিক সাহস বিষয়ে ব্যান্ত

আজকালকার সমাজে একটা গতি দেখা দিয়াছে কার্যার দিকে বেশী ঝোক দেওরা এবং সর্বপ্রকার মনন, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইরা দেওরা। কার্যা খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রস্তুত। মনের ভিতর যে ক্রুদ্র ক্রুদ্র শক্তির বিকাশ হয়, তাহাই যথন শরীরের ভিতর দিয়া অফুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কার্যা বলে। চিন্তা বাতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। মন্তিদ্ধকে উচ্চ উচ্চ চিন্তা, উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐ গুলিকে দিবারাত্র মনের সন্মুথে স্থাপন করিয়া রাথ, তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্যা হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল, আমরা শুদ্ধ পবিত্র স্বন্ধপ। আমরা ক্রুদ্র জামরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব, এই চিন্তায় আমরা আপনাদিগকে একে আমরা ক্রিমাছি।

একটা সিংহী ছিল, তাহার গর্ভ হইয়াছিল। সে একবার নিজ শিকার অধেরণে বহির্গত হইয়াছিল। সে দেখিতে পাইল, একদল মেষ রহিয়াছে, দেখিয়াই সে সেই মেষদলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িল। এই চেটায় তাহার দেহত্যাগ হইল, একটা মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল ঐ সিংহশাবকটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সেও মেষগণের সৃষ্টিত একত্রে বৃদ্ধিত হইতে লাগিল, মেষগণের স্তায় ঘাস খাইয়া প্রাণধারশ

করিতে লাগিল, মেবের ভার চীৎকার করিতে লাগিল; যদিও সে একটা রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভারিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময়ে আর একটী প্রকাগুকার সিংহ শিকার অন্নেষ্টে তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্যা হইল एय, এই मियन एक स्था अहे निःश्की तिश्वाहि, आत विश्वाहित आगमन সম্ভাবনা মাত্রেই পলাইরা যাইতেছে। সে উহার নিকট গিয়া ও যে সিংহ, মেষ নহে, বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যাই সে অগ্রসর হইতে যাম, অমনি তাহার সহিত মেষপালও পলাইয়া যায় এবং মেষ-সিংহও তাহার সহিত পলাইয়া যায়। যাহা হউক, ঐ সিংহটী কিছু সদমন্বভাব ছিল। দে ঐ মেব-সিংহটী কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে দেখিয়াই তাহার উপর লাফাইর। পড়িল, বলিল, 'তুমি সিংহ।' মেষ-সিংহটী চীৎকার कतिया विश्वन, 'आमि स्मय, निश्र निर्श'; त्म त्कान मत्छ विश्वाम कतित्व ন। যে সে সিংহ, বরং দে মেবের ভার চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হদের দিকে লইয়া গেল, বলিল, 'এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব'। তথন সে এই ছুইটীরই তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিষের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তথন মুহুর্ত্তের মধ্যে তাহার এই ধারণা আদিল যে, আমি সিংহ। তথন সে সিংহগর্জন করিতে লাগিল, ভাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল তোমরা সিংহ-স্বরূপ---তোমরা আত্মা, গুদ্ধস্বৰূপ, অনস্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। "হে বন্ধু, কেন রোদন করিতেছ ? জন্ম মৃত্যু তোমারও নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছে তোমার রোগছঃথ কিছুই নাই, তুমি অনস্ত আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে. এক মুহূর্ত্ত খেলা করিয়া আবার কোণায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে नौमवर्ग, त्मरे नौमवर्गरे तिश्वारह।" এरेक्नर्प अञाम कतिरा श्रहरव। আমরা—জগতে পাপ তাপ দেখি কেন ? কারণ, আমরা নিজেরাই অসং। পথের ধারে একটী স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতে-\* ছিল, সে ভাবিল, এ একজন পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটা শিশু উহাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে

আমিনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরপে উহাকে ভিন্ন ভিন্নরপ দেখিলেও, উহা সৈই হাঁও ব্যক্তীত ক্লিছুই ছিল না।

ু আমূরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও তদ্রপ দেখিরা থাকি। একটা টেবিলের উপর এক থলে মোহর রাখিয়া দাও, আর মনে কর, দেখানে যেন একজন শিশু রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া ঐ স্বর্ণমূলাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটী কি বুঝিতে পারিবে, উহা অপদ্বত হইল ? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহা দেখিয়া থাকি। শিশুটীর মনেও চোর নাই, সে বাহিরেও স্থুতরাং চোর দেখে না। সকল জ্ঞানসম্বন্ধে তদ্রুপ। জগতের পাপ ষ্মত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও পাপ দেখিতে ছইতেছে, তজ্জ্ঞ রোদন কর। নিজে কাঁদ যে তোমাকে এখনও সর্বত্তে পাপ দেখিতে হইতেছে, আর যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ করিও না। উহাকে আরও অধিক ছর্বল করিও না। এই সকল পাপ হঃথ প্রভৃতি আর কি ?--এগুলিত হর্মলতারই ফল। জগৎ এতজ্রপ শিক্ষা ছারা দিন দিন তুর্বল হইতে তুর্বলতর হইয়াছে। লোকে ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা পায় যে, সে হর্কল ও পাপী। তাহাদিগকে শিখাও যে তাহারা সকলেই সেই অমতের সম্ভান-এমন কি, যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিথাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মন্তিক্ষে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহাতে তাহা-**मिश्रांक यथार्थ माहाया क**तिरव. याहारा जाहामिश्रांक मवल कतिरव. याहारा তাহাদের একটা যথার্থ হিত হইবে। তুর্বলতা অবসাদকারক চিন্তা যেন তাহাদের মন্তিকে প্রবেশ না করে। সংচিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া \* %. আপনার মনকে সর্বাদা বল 'আমিই সেই, 'আমিই সেই', তোজার মনে দিনরাত্রি ইহা সঙ্গীতের মত বাজিতে থাকুক, আর মৃত্যুর সময়েও সোহহং সোহহং বলিয়া মর। ইহাই সত্য-জগতের অনস্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুদংস্কারে তোমার মনকে আবৃত রাথিয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জ্বানিয়া তাহা জীবনে পরিণত কর, চরম লক্ষা অনেক দূরে হইতে পারে, কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।'

## মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

## ( নিউইয়কে প্রদত্ত বক্তৃতা !.)

আমরা এথানে দাঁড়াইরা রহিয়াছি, কিন্তু আমাদের চক্ষু দ্রে, অভিদ্রে—
আনেক সময়, অনেক ক্রোশদ্রে দৃষ্টবিক্ষেপ করিতেছে। মান্ত্রপ থতদিন
চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন এইরূপ করিতেছে। মান্ত্রম সর্বাদাই
বর্ত্তমানের বাহিরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছে। মান্ত্রম জানিতে চাহে, এই
শরীর ধবংসের পর সে কোথায় যায়। এই রহস্য উত্তেদের জন্য অনেক
মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে; শত শত মত স্থাপিত হইয়াছে আবার শত শত
মত থণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর যতদিন মান্ত্রম এই জগতে বাস
করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে। এই সকল
মতগুলিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। আবার ঐপ্তলিতে অনেক অসত্যপ্ত
আছে। এই সম্বন্ধে ভারতে যে সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহারই সার,
তাহারই ফল আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয়
দার্শনিকগণের এই সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব
হয়, তাহার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয়-সাধনে চেষ্টা করিব।

বেদান্তদশনের এক উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন না, তাঁহারা—সর্ব্বদাই সামান্তের—শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বরাপ্ নার্ব্বভৌমিক বস্তুর অন্বয়ণ করিয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহারা এই সত্যেরই পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়াছেন, "এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয়ই জানা হয়।" যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে, জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইক্পে এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ হইবে 
পূ এই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাঁহাদের মতে সমুদয় জগতকে বিশ্লেষণ করিয়া একমাত্র "আকাশ" পদার্থে পর্যাবদিত করা যাইতে পারে। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্ণ করিতে পারি বা আস্থাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি, সবই কেবলমাত্র এই আকাশেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র।

এই আকাশ হক্ষ ও সর্ববাণী। কঠিন, তরল, বাষ্ণীয় সকল পদার্থ, সর্ব্বপ্রকার আন্কৃতি, শরীর, পৃথিবী, হুর্যা, চন্দ্র, তারা সবই এই আকাশ হুইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন শক্তি কার্য্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সঞ্জন করিল १ আকাশের সঙ্গে একটা সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি চিন্তা শক্তি পর্যান্ত প্রাণনামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকালের উপর কার্য্য করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কল্পপারস্তে এই প্রাণ যেন অনস্ত আকাশ-সমুদ্রে প্রস্থুপ্ত থাকেন। আদিতে এই আকাশ গতিহীনরূপে অবস্থিত ছিলেন। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ, কত সূর্য্য, কত চক্র. কত তারা, পৃথিবী, মামুষ, জন্তু, উদ্ভিদ এবং নানাশক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্নরপমাত্র। কল্লান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রব হইরা ঘাইবে. তথন সেই তরল পদার্থটী বাষ্পীয় আকারে পরিণত হইবে। তাহা আবার তেজোরপ ধারণ করিবে। অবশেষে সমুদর যাহা হইতে উৎপন্ন হইরাছিল, সেই আকাশে লয় হইবে। আর আকর্ষণ, বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমুদর শক্তি ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পরিণত হইবে। তার পর যত দিন না পুনরায় কল্লারস্ত হয়, ততদিন এই প্রাণ যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে। কলারস্ত হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিবে, আবার কল্লানসানে मभूमग्रहे नग्न श्हेरत। এইऋপে আসিতেছে, गाहेराउरह,—একবার निर्णाउ, স্মাবার সম্মুথদিকে যেন ছলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে পেলে বলিতে হয়, একবার স্থিতিশীল, আবার গতিশীল হইতেছে; একবার প্রস্থপ্ত, আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে। এইরূপ অনস্ত কাল ধরিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণও আংশিক হইল। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও এই পর্যান্ত জানিয়াছেন। ইহার উপরে ভৌতিক বিজ্ঞানের অসুসদ্ধান আর যাইতে পারে না। কিন্তু এই অসুসদ্ধানের এথানেই শেষ হইয়া যায় না। জায়রা এখনও এমন জিনিষ পাইলাম না, যাহাকে জানিলে সমুদ্ধ জানা ছইল। আমরা সমৃদর জগৎকে ভূত ও শক্তিতে অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষার বলিচে গেলে, আকাশ ও প্রান্থি পর্য্যবসিত করিয়াছি। একণে আকাশ ও প্রাণকে আর কিছুতে পর্যাবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে মন নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্যাবসিত করা যাইতে পারে। মহৎ অর্থাৎ সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ উভরের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই তুইটা শক্তিরপে বিভক্ত হইয়া বায়। আদিতে এই সর্ব্ববাপী মনছিলেন। ইনিই পরিণত হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আর এই তুইটার সমবায়ে সমৃদর জগৎ নির্শিত হইয়াছে।

একণে মনস্তব্ব আলোচনা করা যাউক। আমি তোমাকে দেখিতেছি। চক্ষারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহা অমুভূতিজনক স্নায় দারা মস্তিকে প্রেরিত হইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে. তাহারা বাহিরের যন্ত্রমাত্র, কারণ যদি দর্শনের প্রকৃত সাধন-যাহা মস্তিকে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহা যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে আমার বিশটী চক্ষ্ থাকিলেও তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্ষিজালের (Retina) উপর সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। স্থতরাং প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক্; প্রকৃত চক্ষ্রিন্ত্রিয় অবশ্য চক্ষ্ যন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়াত্বভূতি मयरक्षरे रेश द्विराठ रहेरत । नामिका खार्लिख नरह ; উरा यञ्जमाळ, উरात পশ্চাতে ঘাণেন্দ্রি। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহাযন্ত্র গুলি অবস্থিত। তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই ইন্দ্রিমগণ্ও অবস্থিত, কিন্তু তথাপি পর্য্যাপ্ত হইল না। মনে কর, আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগপুর্ব্বক আমার কথা গুনিতেছ, এমন সময় এথানে একটী ঘণ্টা বাৰ্জিল, তুমি হয়ত সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেই পাইবে না। ঐ শব্দ-তরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ু দারা ঐ সংবাদ মস্তিকে পঁত্ছিল, কিন্তু তথাপি: তুমি শুনিতে পাইলে না কেন ? যদি মস্তিকে সংবাদ বহন পর্যস্ত সমস্ত শ্রবশপ্রক্রিয়াটী সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন ? তাহা হইলে দেখা গেল, এই প্রবণপ্রক্রিয়ার জন্য আরো কিছুর আবশ্যক -- मंन रेक्टिया यूक्ट हिल ना। यथन मन रेक्टिय श्रेर्ट शृथक् शास्त्र, ইল্লিম্ম উহাকে যে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মল তাহা গ্রহণ

করিবে না। যথন মন উহাতে যুক্ত হয়, তথনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদ গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু ইহাতেও বিষয়ামূভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ বহন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ, ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইক্সিমে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ামুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। আর একটা জিনিষের আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতি-ক্রিয়ার আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট উহা অর্পণ করিল, বৃদ্ধি পূর্বে হইতে অবস্থিত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়া প্রবাহ প্রেরণ করিল। ঐ প্রতিক্রিয়ার দঙ্গে দঙ্গেই বিষয়ামুভূতি হইয়া থাকে। মনের যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি এই বিষয়ামূভূতি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর একটী ক্যামেরা (Camera) রহিন্নাছে, আর একটা বস্ত্রথণ্ড রহিন্নাছে। আমি ঐ বস্ত্রথণ্ডের উপর একটী চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি আমি ক্যামেরা হইতে নানাপ্রকার আলোক কিরণ ঐ বস্ত্রথণ্ডের উপর ফেলিতে এবং ঐ স্থানে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি! একটী অচল বস্তুর আবশ্যক, যাহার উপ: চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। কারণ আমি যে আশোক কিরণগুলি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সে গুলি সচল: এই সচল আলোঁক কিরণগুলিকে কোন অচল বস্তুর উপর একত্রীভূত, একীভূত, মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে যে সকল অনুভূতি লইয়া মনের নিকট এবং মন বৃদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, ভাগদের সম্বন্ধেও এইরূপ<sup>1</sup>। যতক্ষণ না এমন কোন বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা বায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রীভূত, মিলিত হইতে পারে; ততক্ষণ এই বিষয়ামুভূতিও সম্পূর্ণ হইতেছে না। কি সে বস্তু, যাহা সমুদয়কে একটা একত্বের ভাব প্রদান করে ? কি সে বন্ধু, যাহা বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহুর্ত্তে একত্ব রক্ষা করিয়া থাকে ? কি সে বস্তু, যাহার উপর ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্রে গ্রাথিত থাকে, ধাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্রে বাস করে এবং এক অথগুভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম, এক্লপ কিছুর আবশাক, আর

সেই কিছু শরীর মনের তুলনার অচল হওয়া আবশ্যক। যে বল্লখণেওর উপর ঐ ক্যামেরা চিত্র প্রক্রেপ করিতেছে, তাঁহা ঐ আলোককিরণ-গুলির তুলনার অচল, তাহা না হইলে কোন চিত্র হইবে না। অর্থাৎ উহার একটী ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। এই কিছু, যাহার উপর মন এই সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে,—এই কিছু, যাহার উপর মন ও বৃদ্ধিবারা বাহিত হইয়া আনাদের বিষয়ায়ভূতি সকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্রীকৃত হয়, তাহাকেই মালুষের আল্লা বলে।

আমরা দেখিলাম, সমষ্টিমন বা মহৎ, আকাশ ও প্রাণ এই হুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আর মনের পশ্চাতে আয়া রহিয়াছে। সমষ্টি-মনের পশ্চাতে যে আয়া, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। বাষ্টিতে উহা মানবের আয়া মাত্র। যেমন জগতে সমষ্টি-মন আকাশ ও প্রাণক্রপে পরিণত হইয়াছেন, তদ্রপ সমষ্টি আয়াও মনরূপে পরিণত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, বাষ্টি মানব সম্বন্ধেও কি তদ্রপ ? মানুষেরও মন কি তাঁহার শরীরের ক্রষ্টা, আর তাঁহার আয়া তাঁহার মনের ক্রষ্টা ? অর্থাৎ মানুষের শরীর, মন ও আয়া তিনটা বিভিন্ন বস্তু, অথবা উহারা একের ভিতরেই তিন, মধ্বা উহারা এক পদার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেটা করিব। যাহা হউক, আমরা এতক্ষণে এই পাইলাম, প্রথমতঃ এই স্থলদেহ, তৎপশ্চাতে ইন্দ্রিরণণ, মন, বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধিরও পশ্চাতে আয়া। প্রথম যেন আমরা পাইলাম, আয়া শরার হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। এই স্থান হইতেই ধর্মাজগতের মন্ডেদ দেখা যায়। দ্বৈত্বাদী বলেন, আয়া সগুণ অর্থাৎ ভোগ, স্থ্য, ছঃখ স্বই যথার্থতঃ আয়ার ধর্মা; অইছবাদী বলেন, উহা নিপ্ত্রণ।

আমরা প্রথমে ছৈতবাদীদের মত,—আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণন করিয়া, তার পর যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণন করিবে। অবশেবে অছৈতবাদের ছারা উভয় মতের সামঞ্জাসা সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পূথক্ বলিয়া এবং আকাশ প্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন 
মরেম্বর বা বিনশ্বরেম্বর অর্থ কি 
য়য়হা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই বিনশ্বর। আর যে দ্বা কতকগুলি পদার্থের সংযোগ-লক্ষ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগাংপদ্ম নয়, তাহাই কথন বিশ্লিষ্ট হয় না, স্কুতরাং তাহার বিনাশ কথন ইইতে পারে না।

তাহা অবিনাশী। তাহা অনস্ত কাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কথন স্পৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র; শূন্য হইতে সৃষ্টি কেহ কথন দেখে নাই। স্থাষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, উহা পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কতক গুলি বস্তুর নৃতন নৃতন রূপে একতা মিলন মাত। তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাস্থা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নম্ন বলিয়া অবশ্য অনস্ত কাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর পাত হইলেও আত্রা থাকিবেন। বেদাস্তবাদীদের মতে যথন এই শরীর পতন হয়, তথন তাঁহার ইক্সিয়গণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তথন সেই মানবাত্মা যেন স্থন্ধ শরীর বা লিঙ্গ শরীরব্ধপ বসন পরিধান করিয়া বান। এই স্ক্র শরীরেই মান্তবের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি ? মন ষেন হদের তুলা, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হদে তরঙ্গতুলা। যেমন হলে তরজ উঠে, আবার পড়ে, পড়িয়া অভূহিত হইয়া যায়, দেইরূপ মনে এই চিস্তাতরক্ষগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না। উহারা ক্রমশঃ স্থাতর হইয়া যায়, কিছ বর্ত্তমান থাকে, আবশ্যক হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি স্ক্রতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তর্ঞ্গা-কারে আনম্বন করাকেই স্মৃতি বলে। এইরূপ আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য্য আমরা করিয়াছি, স্বই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। সবগুলিই স্ক্রভাবে অবস্থিতি করে এবং মাত্র্য মরিলেও এই সংস্কার-গুলি তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে-উহারা আবার স্থশ্ন শ্রীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আত্মা, এই সকল সংস্কার এবং সুন্ধ শরীরক্রপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান, ও এই বিভিন্নসংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমূহবত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হুইয়া থাকে।

যাহারা অভ্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা স্থারিমির অমু-সরণ করেন; স্থ্যরিমি অমুসরণ করিয়া তাঁহারা স্থালোকে উপনীত হন; তথা হইতে চক্রলোক এবং চক্রলোক হইতে বিহালোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবা-স্থাগণকে সর্বোচ্চ বন্ধলোকে লইয়া যান। এইস্থানে উহারা সর্বজ্ঞতা ও সর্বাশক্তিমতা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তিও জ্ঞান প্রায় স্বাধ্বের তুলা

হয়; আর বৈতবাদীদের মতে তাঁহারা তথায় অনস্তকাল বাস করেন, অথবা, অবৈতবাদীদের মতে কল্লাবসানে ব্রহ্মের সহিত একৎ লাভ করেন। যাহারা সকাম ভাবে সংকার্য্য করে, তাহারা মৃত্যুর পর চক্রলোকে গমন করে। এখানে নানাবিধ স্বৰ্গ আছে। তাহারা এখানে স্কল্ম শরীর-দেবশরীর লাভ করে। তাহারা দেবতা হইয়া তথায় বাস করে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া **স্বর্গস্থ** উপভোগ করে। এই ভোগের অবসানে **আবা**র ভা**হাদের প্রাচীন কর্ম** বলবানু হয়, স্থতরাং পুনরায় তাহাদের মর্ত্তালোকে পতন হয়। তাহারা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টি-ধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হয়। বৃষ্টির সহিত পতিত **হইয়া তাহারা** কোন শর্দাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তৎপরে সেই শস্য কো**ন ব্যক্তি** ভোজন করিলে, তাহার ঔরদে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে। যাহারা অতিশয় ছক্তি, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চক্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষাগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মানুষের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। তাহারা কিছুকাল ঐ স্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পঞ্জন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাদ করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়, আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পঁত্ছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে **খুব** অন্নপরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই স্থ্যাকিরণ লোকে গমন করেন। **যাঁহারা মাঝারি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার** কামনা রাথিয়া কিছু সৎকার্যা করেন, চক্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই স্থানস্থ স্বর্গে বাদ করেন, তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে। আর যাহারা অত্যস্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানৰ প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তার পর তাহারা পশু হয় ; তৎপরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মন্ত্র্যাজনা গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্মাভূমি বলে। ভাল মন্দ কর্ম সবই এথানে করিতে হয়। মামুষ স্বৰ্গকাম হইয়া সংকাষ্য \* করিলে তিনি স্বর্গে গিয়া দেবতা হন; এই অবস্থায় আবার তিনি কোন নৃতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাকর্তৃক ক্লত সংকর্মোর ফলভোগ

করেন। আবার এই সৎকর্ম যাই শেষ হইয়া যায়, আমনি তিনি জীবনে যে সকল অসৎ কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাঁহার উপর বেগে আইসে, তাহাতে তাঁহাকে পুনর্কার এই পৃথিবীতে টানিয়া আননে। এইরূপে, যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নৃতন কর্ম না করিয়াই কেবল ভূতকর্মের ফলভোগ করে, তার পর পশুজন্মগ্রহণ করিয়া তথায়ও কোন নৃতন কর্ম করে না, তারপর তাহারা আবার মাহ্য হয়।

মনে কর, কোন বাক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কায় করিল, কিন্তু একটী থুব ভাল কায় করিল, তাহা হইলে সেই সংকার্যোর ফল তৎক্ষণাং প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্যোর ফল শেষ হইয়া যাইবামাত্রই, অসংকর্ম গুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যে সব লোক কতকগুলি ভাল ভাল বড় বড় কায় করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের সারা জীবনের গতিটা ভাল নহে, তাহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পত্র হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছু কাল সস্তোগ করিয়া আবার তাহাদিগকে মান্তুষ হইতে হইবে। যথন সংক্রের শক্তি কর হইয়া যাইবে, তথন আবার সেই পুরাতন অসংকার্যা গুলির ফল হইতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসংকন্ম করে, তাহাদিগকে ভূতযোনি দানবযোনি গ্রহণ করিতে হইবে, আর যথন ঐ অসংকার্যাগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তথন যে সংকর্মাটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে আবার মান্তুষ করিবে। যে পথে ব্রন্ধলোকে যাওয়া যায়, যথা হইতে পতন বা প্রতাবিপ্তনের সস্ভাবনা নাই, তাহাকে দেবযান বলে, আর চক্রলোকের পথকে পিতৃযান বলে।

অবত্রব বেদাস্তদর্শনের মতে মাতৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণী, আরু এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ, এইখানেই মুক্ত ইইবার কিন্ধাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত ইইতে ইইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে ইইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্বাপেকা অধিক স্থবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা বাউক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন, এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া একটা পদার্থ আছে মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি ৭ এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার আর একটা তৃতীয় পদার্থ কল্প-নার প্রেরাক্তন:কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদুর পর্যান্ত অনুসদ্ধান

চলে, ততদূর বোধ হয়, এই শরীর ও মনোযন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ; অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তন্ত্রটী এই ভাবেই দেখিয়া থাাকি। তবে শরীরও মনাতিরিক্ত, অথচ শরীরমনের আশ্রয় ভূমিস্বরূপ আত্মা-নামক একটী পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনায় আবিশ্রক কি ? শুধু শরীর, মন, বলিলেই ত যথেষ্ট হয়। নিয়তপরিণামশীল জড্ম্রোতের নাম শ্রীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিন্তা-স্রোতের নাম মন। তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে, তাহা কিলে হয় ? বৌদ্ধ বলেন, এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটী জ্ঞলস্ত মশাল লইয়। ঘুরাইতে থাক। ঘুরাইলে একটা অগ্নির বৃত্তস্করণ হইবে। বাস্তবিক কোন ব্রভ হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত বুর্ণনৈ উহা ঐ বুত্তের আমকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই। জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে, সমুদ্য জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা কর বল, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্রপ; প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক। এই প্রবল চিন্তাম্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব রাথিয়া যাইতেছে; স্কুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশুকতা কি 🤊 এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই জড়স্ৰোত ও এই চিস্তাস্ত্ৰোত—কেবল ইহাদেরই অন্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আরু কিছু ভাবিবার আবশুকতা কি প আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজ আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে इंग्लं करत्न। अधिकाश्म तोक्षम्भानत् साठे कथाठी এই य, এই পরিদৃশ্च-মান জগংই পর্য্যাপ্ত ; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। এই ইক্রিয়গ্রাহ্ম জগতই সর্ববিষ কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার আবশ্যক কি দ সমুদয়ই গুণসমষ্টি। এমন অন্তমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে দেগুলি লাগিয়া থাকিবে। পদার্থের জ্ঞান আইসে, কেবল গুণরাশির বেগে স্থানপরিবর্ত্তনবশতঃ, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতিপ্রবল, আর উহা সাধারণ মানবের অমুভূতির সপক্ষে খুব সাক্ষ্য দিয়া থাকে, বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দৃশ্য জগতের অতীত কিছুর ধারণা - করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিতাপরিণাম-শীল মাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই আমাদের পশ্চাদেশস্থ সেই 🥫 স্থির সমুদ্রের অত্যন্ত আভাসও পাইরাছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরক্ষপূর্ণমাত্র। তাহা ইইলে আমরা তুইটী মত পাইলাম। একটী এই,—এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সন্তা রহিয়াছে; আর একটী মত এই,—এইজগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম, অহৈতবাদেই এই তুই মতের সামঞ্জন্য পাওয়া বায়।

অবৈতবাদী বলেন, 'জগতের একটি অপরিণানী আশ্রয় আছে', দৈত-বাদীর এই বাকা সতা; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণামই কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাক্কত আল-পরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিস্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেকাও অলপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণামিরতে নির্দেশ করা ঘাইতে পারে, যতক্ষণ না একটী সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশা এমন এক অবস্থায় ছিল, যথন উহা স্থিরশাস্ত ছিল যথন উহা শক্তিদয়ের मामञ्जमास्त्रक्रभ हिलं, व्यर्था९ दकान . में क्लित्रहे व्यक्तिष्ठ हिल ना, कात्रभ देवसमा না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এইব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জ্বনা চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই। দ্বৈতবাদীরা যথন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তথন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীরমনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীরমন হইতে সম্পূর্ণপথক, এ কথা ভূল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদর জগৎ কেবল পরিণামপ্রবাহমাত্র, এ কথাও সত্যা, কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা, যতদিন গ্রৈত-ভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে কিন্তু প্রকৃত কথা এই জ্ব্যুৎ পরিণামীও বটে, অপরিণামীও বটে। আছা, মন ও শরীর, তিনটী পূথক বস্তু নহে, উহারা একই 🗓 ১একই বস্তু কথন দেহ, কথন মন, কথন বা দেহমনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শ্রীরের দিকে দেখেন, তিনি মন প্রান্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর মন উভয়ই কোথায় চলিয়া যায় ! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না, আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থির ভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায় ! সপে রজ্জ ভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সপ দেখিতৈছে, তাহার

ংকে রক্ত্রোথার চলিয়া যায়, আর যথন ত্রান্তি দূর হইয়া সে বাক্তি রক্ত্রই দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্পও কোথা চলিয়া যায় ! ీ∕⁄

তাহা হইলে দেখা গেল, একটীমত্রে বস্তুই আছে, তাহাই নানাক্সপে প্রতাত হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, বা অন্ত কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অন্তিত্ব আছে। অবৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ বহু প্রতীত হইতেছে। স্মুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটা তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক দেখাইতেছে কেন ? নামরূপ--তরঙ্গের আফ্রতি, -- আর আমরা উহাকে 'তরঙ্গ' এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই উহাকে সমুদ্র হইতে পুথক করিষাছে। নাম রূপ চলিয়া গেলেই, উহা যে সমুদ্র ছিল, দেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে । অতএব এই সমুদয় জগৎ একস্বরূপ হইল। নামরূপই যত পার্থকা রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্যা লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিশ্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই স্থোর একটা পূর্ণ প্রতিক্কৃতি স্থাই করে, তদ্রুপ দেই এক সাল্লা, দেই এক সন্তা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিশ্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহ এক। বাস্তবিক'আমি' বা 'তৃমি' विनिया किছूरे नारे प्रवरे এक। स्य वन मवरे आभि, ना स्य वन मवरे जुमि। এই দৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথা।, আর সমুদয় জগৎ এই দৈতজ্ঞানের ফল। যথন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পায়, তুহটী বস্তু নাই, একটী বস্তু আছে, তথন তাঁহার উপলব্ধি হয়, তিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ হইয়াছেন। আমিই এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নিশুণ, নিতাপূর্ণ, নিতাানন্দময়। অতএব নিত্যশুদ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মা

আছেন; তাঁহার কথন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্লচিত্র অন্ধিত করিয়াছে। আক্রতিই তরক্সকে সমৃদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। মনে কর, তরক্ষটী মিলাইয়া গেল, তথুঁন কি ঐ আক্রতি থাকিবে ? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরক্ষের অন্তিত্বের সম্পূর্ণরূপে সাগরের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরক্ষ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরক্ষ নির্ভর হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নামরূপকেই মায়া বলে। এই

নায়াই ভিন্ন ব্যক্তি স্ঞান করিয়া এক জনকে আর একজন হইতে পৃথক বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অন্তিত্ব নাই। মান্বার অন্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না। রূপের অন্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অন্তিথের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা বাইতে পারে না, কারণ উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে। অহৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নামরূপ, অথবা ইরুরোপীয়গণের মতে দেশকালনিমিত্ত, এই এক অনম্ভ সতা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎসতা দেখাইতেছে; পরমার্থতঃ তিনি ল্রাস্ত। যথন তিনি জানিতে পারেন, একমাত্র সন্তা আছে, তথনই তিনি ষথার্থ জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সতা প্রমাণিত হইতেছে। কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্মজগতে, সর্ব্বেই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি, আমি. সুর্যা, চক্র, তারা, এ সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাদ পূর্বের স্থায়ে ছিল, তাহা আজ মনুষোর ভিতর হয়ত আদিয়াছে; কাল হয়ত উহা পশুর ভিতরে, আবার পরশ্ব হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্বাদাই আসিতেছে যাইতেছে। উহা একমাত্র অথ গুজডরানি—কেবল নামরূপে পুথক। উহার এক বিন্দুর নাম সূর্যা, এক বিন্দুর নাম চক্র, এক বিন্দু তারা, একবিন্দু মানুষ, একবিন্দু পশু, একবিন্দু উদ্ভিদ্ন, এইক্লপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ, এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্রমূপে প্রতীয়মান হুইবে, উহার এক একটী বিন্দু এক একটী মন; ভূমি একটী মন, আমি একটী মন, প্রত্যেকেই এক একটা মনমাত। আবার এই জগৎ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যথন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অর্থসারিত হইয়া যায়, যথন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তথন উহাকেই নিতাওদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী, অথও, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে দৈতবাদীর পরলোকবাদ-মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসংলোকে ভূত হয়, পরে পণ্ড হয়, এসব কথার কি হইল? অদৈতবাদী বলেন, কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না। তোমার পক্ষে যাওয়া আসা কিসে সম্ভব ? তুমি অনম্ভশ্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায় 🥎

কোন বিদালয়ে কিছক গুলি ছোট বালক বালিকার পরীকা হইতেছিল।
পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অক্সান্থ
প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নিও ছিল, পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন । অনেকেই
প্রশ্নী ব্ঝিতে পারে নাই, স্কুল্মান্ত্রীর যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে
সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটা বৃদ্ধিনতী বালিকা আর একটা প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটীর উত্তর করিক্ষ্ — "কোণায় উহা পদ্ধিবে ?" ঐ প্রশ্নটীইত ভূল।
কগতে উঁচু নাচু বলিয়া ত কিছুই নাই। উঁচু লাচু বলা কেবল আপেক্ষিক
মাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও তদ্ধপ, জন্মসূত্যা সম্বন্ধে প্রশ্নই ভূল। কে বায়, কে
আসে? ভূমি কোণায় নাই । এনন স্বর্গ কোণায় আছে, যেখানে ভূমি পূর্ব্ধ
হইতেই অবস্থিত নই । মানুরের আত্মা সর্ব্ব্যাপী। ভূমি কোথার যাইবে ?
কোণায় যাইবে না । আত্মা ত সর্ব্ব্রের আত্মা সর্ব্ব্রাং সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে
এই বালকস্থলত স্বন্ধ, এই জন্মসূত্যরূপ বালকস্থলত ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি
সপ্প—সবই একেবারে অন্তর্হিত ইইমা যায় ; যাহাদের ভিতরে কিঞ্জিৎ অজ্ঞান
অবশিষ্ঠ আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মনোকান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া
অন্তর্হিত হয় ; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা ব্রহ্মাযায়। )

সমৃদ্য জগৎ, স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে, এ কথা বিশাস করে কেন?

আমি একথানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পঠিত হইতেছে,
এবং ওন্টান হইতেছে। আর এক পৃষ্ঠা আসিল—উহাও ওন্টান হইল। পরিলাম প্রাপ্ত হইতেছে কে 
 কে যার আসে 
 আমি নহি,—ঐ পৃস্তকেরই পাতা
ওন্টান হইতেছে। সমৃদ্য প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখন্থ একথানি পুস্তকম্বরূপ।
উহার অধ্যারের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও ওন্টান হইতেছে, নৃতন
দৃশ্য সম্মুখ্ আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল ও ওন্টান হইল। আবার
নৃতন অধ্যায় আসিল, কিন্তু আত্মা যেমন তেমনই, অনস্তম্বরূপ। প্রকৃতিই
পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। উহার কথন পরিণাম হয় না।
জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে,
আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নহেন, যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে
করি, স্থাই চলিতেছেন, পৃথিবী নহে। এ সকল, স্ব্তরাং ভ্রান্তিমাত্র, যেমন
আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্গ্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি।

'জনামৃত্যভ্রান্তি ঠিক এইরূপ।

ভূমন তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে, আর যাহারা ঐরূপ

মনোভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে। তোমার আমার মধ্যে লক্ষ লক লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমা-**দিপকে** কথন দেখিবে না. আমরাও তাহাদিগকে কথন দেখিতে পাইব না। আমরা একরপচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীকেই দেখিতে পাই। সেই যন্ত্রঞ্জিট পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়, যে গুলি একপ্রকার কম্পনবিশিষ্ট। মনে কর, আমরা একণে যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন উহাকে আমরা 'মানব-কম্পন' নাম প্রদান করিতে পাার :—যদি উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তবে আর মহুষ্য **८मथा** योटेटवना, উटांत পরিবর্ত্তে অক্তরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে,—হয়ত দেবতা ও দেবজগৎ, কিম্বা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ: কিন্তু ঐ **দকলগুলিই** এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবা, স্থা, চক্ত, তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই **নরক বা শান্তিস্থানরূপে প্রতাত** হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, ভাষারা এই স্থানকেই স্বর্গ বলিয়া দেখিবে: যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে. আমরা বর্গিনিংহাসনারত ঈশবের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তস্থ ঐ বিষয়ই দেখিবে। এই জগতই একটা বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে; তাহারা দেখিবে. নানাপ্রকার অপ্সর কিম্নর চতুর্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদ্রই মামুধেরই কৃত। অতএব **অহৈতবাদী বলেন, বৈতবাদী**র কথা সত্য, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত। এই সব লোক, এই সব দৈতা, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সুবই রূপক, মানবঙ্গীবনও তাহাই। ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানবঙ্গীবন দত্য তাহা হইতে পারে না। মাহুষ সর্ব্বদাই এই ভুল করিতেছে। অক্তাফ জিনিষ, ষ্ণা স্বৰ্গ নরক প্রস্তৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে কিন্তু তাহারা নিজেদের অন্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাতপ্রতীরমান সমুদর্যই রূপক্মাত্র, আর সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা এই যে, আমরা শরীর, যাহা আমরা কথনই নহি এবং কখন হইতেও পারি না। আমরা কেবল মামুষ, ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপ্রাসনা করিতে পিরা আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি। তুমি জন্ম হইতে পাপী বা অসৎ ুপুরুষ, এইটা ভাবাই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। বিনি নিজে পাপী, তিনিই কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন।

মনে কর, এথানে একটা শিশু রহিয়াছে, আর ভূমি টেবিলের উপর এক মোহরের থলি রাথিলে। মনে কর, একজন **দত্তা আসিয়া ঐ মোহর** লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্জান, উভরই সমান ; তাহার ভিতরে চোর নাই, স্মৃতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসং লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু লোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকল্বন্ধপ দেখে. যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপ দেখে. আর যাহারা পূর্ণ সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা উহাকে সাক্ষাৎ ভগবান-স্বরূপে দর্শন করেন। তথনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ পড়িয়া যায়, **আর তথন** দেই ব্যক্তি পবিত্র ও গুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল ছঃ**স্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর** ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়, আর বিনি আপনাকে এতদিন মামুষ, দেবতা, দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কথন উদ্ধে, কথন অধোতে, কথন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কথন বা অন্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, তিনি বাস্তবিক সর্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নন, কাল তাঁহার অধীন, সমূদ্য স্বৰ্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন, আর মান্ত্র কোন না কোন কালে যে কোন দেবতা উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে, তিনি কোন দেবতায় অবস্থিত নহেন। তিনিই দেবাস্থর. নামুষ, পশু, উদ্ভিদ প্রস্তর প্রভৃতির স্পষ্টিকর্তা, আর তথন মামুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং সর্বাদ্যাণী আকাশ হইতে অধিক সর্বব্যাপীরূপে প্রকাশ পায়। তথনই মানুষ নির্ভন্ন হইরা যায়, তথনই মাতুষ মুক্ত হইরা যায়। তথন সব **ভ্রান্তি চলিয়া যায়**, गव कःथ नृत २३वा वाव, गव छव এकেবারে চিরকালের জন্য শেষ **१३वा वाव**। তথন জন্ম কোথায় চলিয়া ধায়, তার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া ধায়; ফুঃখ চলিয়া যায়, তার দক্ষে স্থথও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার দ**ক্ষে স্থর্গ**ও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদর জগতই যেন অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। এই যে শক্তিরাশির নিম্নত সংগ্রাম. নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইরা যায়, আর যাহা শক্তিও ভূতদ্ধপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টান্ধপে প্রকাশ পাইডেছিল, যাহা স্বন্ধং প্রাকৃতি-

ক্লপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ্, পশু, মামুষ, দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয় এক অনন্ত অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সভাক্রপে পরিণত হইয়া যায়, আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সন্তার সহিত অভেদ। "যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া থানিক ক্ষণ থেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়," দেইরূপ এই আত্মার সন্মূথে পৃথিবী, স্বৰ্গ, চন্দ্ৰলোক, দেবতা, স্থত হঃথ প্ৰভৃতি আসিতেছে ; কিন্তু উহারা সেই এক অনস্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সন্মধে রাথিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কথন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মামুষ এই এক অথও সভাস্বরূপ। একণে হুইটা প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটা এই, "এই অবৈতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যান্ত ত মতের কথা হইল, ইহার অপরোক্ষান্তুতি কি সম্ভব ?" হাঁ, সম্পূর্ণই সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, **বাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান** চিরকালের জন্ম চলিয়া গিয়াছে। ইহাঁরা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরক্ষণেই মরিয়া যান ? আমরা যত শীঘ্র মনে করি তত শীষ্ত্র নয়। এককাষ্ঠথগুসংযোজিত ছুইটা চক্র একত্রে চলিতেছে। যদি আনি একথানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠথগুটীকে কাটিয়া ফেলি, ভবে আমি যে চক্রথানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে, কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্ব্ব প্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, স্থতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যায়। পূণ ও **শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একথানি চক্র, আ**র এই শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটা চক্র, কর্ম্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটীর সংযোগদণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। যথন আত্মারূপ চক্র স্থগিত ইই<sup>র</sup> ঘাইবে, তথন আত্মা, আসিতেছেন যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মত্য ইইতেছে, এ সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন, আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিত-ভাব, এবং অভাব বাসনা সব চলিয়া যাইবে, তথন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ, বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমনরূপ অপর চক্রে প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ থাকিবে। স্থতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ একেবারে ্ নিবৃত্তি হয়, ততদিন উহারা থাকিবে। 🌣 ঐ বেগ নিবৃত্তি হইলে শরীরমনের পতন হইবে তথন আত্মা মুক্ত হইবেন। তথন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হুইতে জগতে ফিরিয়া আসা এমন কি ব্রহ্মলোকে গমন পর্যান্ত স্থগিত হুইয়া

ষাইবে, কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন ? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, খাঁহার পক্ষে, অস্ততঃ এক মিনিটের জনাও এই সংসারদৃশ্য পরিবন্তিত হইয়া গিয়া সতা প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদাস্তীর লক্ষা। এক সময়ে আমি ভারত মহাসাগরের উপকৃলে ভারতের পশ্চিমভাগন্ত মরুথতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদরক্ষে মরুতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিয়া আশ্চর্যা হইতাম যে, চতুদ্দিকে স্থন্দর স্থানর হ্রব রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুদ্দিকে রক্ষরাজি বিরাজিত আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীত ভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। কি অন্তত দৃগু। ইহাকে আবার লোকে মরুভূমি বলেও আমি একমাস ভ্রমণ করিলাম, ্রনণ করিতে করিতে এই অন্তত্ত্বদ সকল ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণাত হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, স্কুতরাং আমি ঐ সকল স্থানর নির্মাণ হুদ্দ সকলের মধ্যে একটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃগ্র হইল, আর আমার মনে তথন এই জ্ঞানের উদয় হইল, 'যে নরীচিকা সম্বন্ধে সারা জীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা।' আর তাহার সহিত এই জ্ঞানও আসিল এই সরো মাদের মধ্যে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেথিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিনা যে, ইহা দ্রীচিকা। তার প্রদিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পর্বের মতই হুদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আগিতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা, সতা হদ নহে। এই জগৎসম্বন্ধেও তদ্ধপ। আমরা প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, এই জগন্মক্ষতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া ব্রিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরী-চিকা অদৃশ্য হইবে, কিস্কু উহা আবার আসিবে। শরীর প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন থাকিবে, স্মুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে। বতদিন আমরা কশ্ম ন্বারা বন্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্বাথে আসিবে। নরনারী, পশু, উদ্ভিদ, আসক্তি, কর্ত্তবা, সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্কের ভায় আমাদের উপর শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না। এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নাশ ছইবে, উহার বিষদাত ভাঙ্গিয়া যাইবে। জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবভিত হইয়া ঘাইবে, কারণ যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সতা ও মরীচিকার প্রভেদের জ্ঞানও আদিবে।

তথন এই জগৎ আর সেই পূর্কের জগৎ থাকিবে না। তবে একটী বিপদ আছে। আমরা নেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদাস্কদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, "আমি ধর্মাধর্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, স্থতরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।" এই দেশেই দেখিবে, অনেক অজ্ঞান বলিয়া থাকে, 'আমি বদ্ধ নহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরম্বন্ধপ: আমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব।' ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক মানসিক বা নৈতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়মের অতীত। নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও দত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব. উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত সত্ত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব ভৌতিক আবরণের মধ্য দিয়া মান্নুষের আপাত প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তই তুমি আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত না অমুভব করিয়া এক মূহর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিম্বা শ্বাসপ্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার, অল চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে আমরা যন্ত্রকা মুক্ত নহি। তবে কোনটী সত্য ? এই যে 'আমি মুক্ত' এই ধারণাটীই কি ভ্রমাত্মক ? একদল বলেন, 'আমি মুক্ত-স্বভাব' এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন, 'আমি বন্ধভাবাপন্ন' এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। তবে এই দ্বিবিধ অনুভৃতি কোথা হইতে আদিয়া থাকে ? মাত্রুষ প্রকৃত পক্ষে মুক্ত, মাত্রুষ পরমার্থতঃ বাহা, তাহা মুক্ত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু যথনই তিনি মায়ার জগতে আদৈন, যথনই তিনি নামরপের মধ্যে পড়েন, তথনই তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। 'স্বাধীন ইচ্ছা' ইহা বলাই ভুল। ইচ্ছা কথন স্বাধীন গইডেই পারে না। কি করিয়া হইবে ? যথন প্রকৃত মানুষ যিনি তিনি বন্ধ হইয়া যান, তথনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বের নহে। মাকুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপর, কিন্তু উহার মূল যাহা, তাহা নিত্যকালের জ্ঞা মুক্ত। স্থুতরাঃ বন্ধনের অবস্থাতেও-এই মন্ত্রযাজীবনেই হউক, দেব-জীবনেই इफेक, ऋर्रा जरमान कारनहें हर्षेक, जात मर्खा जरमान कारनहें हर्षेक, আমাদের বিধিদত্ত অধিকারস্বরূপ এই মৃক্তির শুতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ঐ মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যথন মামুষ মক্তিলাভ করে, তথন সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বন্ধ হইতে পারে ? জগতের কোন নিয়মই তাহাকে বন্ধ করিতে পারে না. কারণ এই বিশ্ববন্ধাপই

তাঁহার। তিনিই তথন বমুদ্র বিধারকাও স্বরূপ। হয় বল, তিনিই সমুদ্র জগৎ, না হয় বল, তাঁহার পক্ষে জগতের অন্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার লিঙ্গ, দেশ, ইত্যাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরুপে থাকিবে ? তিনি কিরুপে বলিবেন, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অথবা আমি বালক গ এঞ্চলি কি মিথাাকথা নহে গ তিনি জানিয়াছেন, সে গুলি মিথাা। তথন তিনি এই গুলি পুরুষের অধিকার, এই গুলি স্ত্রীর অধিকার, কিরুণে বলিবেন ৫ কাহারও কিছুই অধিকার নাই, काशतरे च उद्व अखिय नारे। পुरूष नारे खी अ नारे; आया निक्रशैन, নিত্যগুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী বলা, অথবা আমি অমুক দেশবাসী বলা মিথাাবাদ মাত্র। সমুদয় জগতই আমার দেশ, সমুদয় জগতই আমার, কারণ সমুদয় জগতের দারা যেন আমি আপনাকে আরত করিয়াছি। সমুদয় জগৎ যেন আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি. অনেক লোকে বিচারের সময় «এই সব কথা বলিয়া কার্যোর সময় অপবিত্র কার্য্য সকল করিয়া থাকে। আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তাহারা এইরূপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে, 'এ তোমাদের বৃঝিবার ভ্রম। আমাদের দারা কোন অন্যায় কার্য্য হওয়া অসম্ভব।' এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি ? উপায় এই.—

যদিও সদস্ৎ উভয়ই আয়ার খণ্ড প্রকাশমাত্র. তথাপি অসম্ভাবই আয়ার বাহা জাবরণ, আর 'সং' ভাব—মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আয়া, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসং'এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের স্তরে প্রভিত্তিই পারিবেন না, আর যতদিন না তিনি সদস্ৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আয়ার নিকট প্রভৃতিতে পারিবেন না। আয়ার নিকট প্রভৃতি তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে প অতি সামান্য কর্ম্ম, ভূত-জীবনের কার্য্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ—শুভকর্ম্মেরই বেগ। যত দিন না অসম্বেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন পূর্ব্ধ-অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইয়া না যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষেসতাকে প্রত্যক্ষ এবং উপশব্ধি করা অসম্ভব। স্থতরাং, যিনি আয়ার 'নিকট পৌছিরাছেন, যিনি সভাকে প্রভাক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস

করিলেও এবং অনবরত কর্মা করিলেও তিনি কেবল সৎকর্মা করেন: গ্রাহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্বচন বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্যাই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ: তাঁহার উপস্থিতিই, তিনি যেথানেই যান না কেন, সর্ব্বত্রই মানবজাতির মহাকলাগ্রকর। এরপ বাক্তি দারা কোন অসৎ কর্ম্ম কি সম্ভব ? তোমা-দের স্মরণ রাথা উচিত, 'প্রত্যক্ষাত্মভূতি' এবং 'শুধু মুখে বলার' ভিতর বিস্তর তফাত। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে। তোতা পক্ষীও এইরূপ বকিয়া থাকে। মুথে বলা এক, আর উপলব্ধি আর এক। দর্শন, মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রতাক্ষারুভূতি হইলে ওসব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী কিন্তু মানচিত্রে অন্ধিত দেশ স্বয়ং প্রতাক্ষ করিয়া আসিয়া, তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তথ্পন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাও। স্বতরাং যাহারা সতা উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জন্য ক্যায়যুক্তি তর্কবিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উচা তাহাদের অন্তরাস্থার মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষেরও প্রতাক্ষ হইয়াছে। বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার করামলকবৎ হইরাছে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসম্কৃতিতচিত্তে বলিতে পারেন, 'এই যে, আত্মা রহিয়াছেন।' তুমি তাঁহাদের সহিত ঘতই তর্ক করনা কেন, তাঁহারা তোমার কথায় হাসিবেন মাত্র, তাঁহারা উহা আবোল তাবোল বাক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিশু যা তা বলুক না কেন, তাঁহারা তাহাতে কোন কথা কংলে না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া "ভরপুর" হইয়া আছেন। মনে কর, তুমি একটী দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল যে, ঐ দেশের কথন অন্তিত্বই ছিল না; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার মনের ভাব এইরূপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলালয়ের উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্ম্মের প্রতাক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, "জগতের ক্ষ্ ক্ষ ধর্মের কথা কেবল বালকের কথা মাত্র। প্রত্যক্ষাত্মভূতি ধর্মের সার-কথা।" ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি প্রস্তুত আছে? তোমার কি ধর্মের আবশ্যক আছে ? যদি তুমি যথার্থ চেষ্টা কর তরে

তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তথনই তুমি প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক হইবে।
যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নান্তিকে
কোন প্রভেদ নাই। নান্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে 'আমি ধর্ম্ম বিশ্বাস
করি', অথচ কথন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট
নহে।

তার পরের প্রশ্ন এই —এই উপলব্ধির পরে কি হয় ? মনে কর, আমরা জগতের এই অথও ভাব ( আমরাই যে, সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ, তাহা ) উপলব্ধি করিলাম; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম, আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে তার পর আমাদের কি হয় ? তাহা হইলে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া এক কোণে বসিয়া মরিয়া যাইব 🏿 জগতে ইহা দ্বারা কি উপকার হইবে ? সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া! প্রথমতঃ, উহা দারা জগতের উপকার হইবে কেন ? ইহার কি কোন যুক্তি আছে ? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে ?' ইহার অর্থ কি ? ছোট ছেলে মিপ্ট দ্রব্য ভাল বাসে। মনে কর, তুমি তাড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ। শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছে, 'ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায় ?' ভূমি বলিলে, 'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে ?' লোকেও এইরূপে দাড়াইয়া বলে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে ? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে ?' 'না'। 'তবে ইহাতে আর উপকার কি?' মানুষ জগতের হিত করা অর্থে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্মের এই প্রত্যক্ষান্তভৃতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যথন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, য**থন** সে উপলব্ধি করিবে যে, সবই এক, তথন প্রেমের প্রস্রবণ গুকাইয়া যাইবে। জীবনের মূল্যবান বাহা কিছু সব চলিয়া যাইবে, এই জীবনে ও পরজীবনে তাহারা যাহা কিছু ভালবাসিত, সবই তাহাদের পক্ষে উড়িয়া যাইবে। লোকে এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে দকল ব্যক্তি তাঁহাদের নিজের সম্বন্ধে খুব অল্প চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কন্মী হইয়া গিয়া-ছেন। তথনই মাকুষ যথার্থ ভালবাদে, যথন মাকুষ দেখিতে পায়, তাহার ঁভালবাসার জিনিষ কোন ক্ষুদ্র মন্তা জীব নহে। তথনই মাতুষ যথার্থ ভাল বাদিতে পারে, যথন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাদার পাত্র-খানিকটা

মৃত্তিকাথণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান। ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল বাসিবেন, यদি তিনি ভাবেন, স্বামী সাক্ষাৎ ব্ৰহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভাল-বাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন, স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মাতাও সম্ভানগণকে বৈশী ভালবাসিবেন, যিনি সম্ভানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। সেই বাক্তি তাঁহার মহা শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন, ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে ভালবাসিবেন, যিনি জানেন সেই সাধু বাক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই লোকেই আবার অতিশয় অনাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, যিনি জানেন সেই অসাধুত্য পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রস্তু রহিয়াছেন। গাঁহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র অহং একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং তৎস্থল ঈথর অধিকার করিয়া বিসয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণরূপে অন্ত আকার ধারণ করে। তঃথকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই তাঁহার পক্ষে চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জগৎ তথন তাঁহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ না হইয়া (যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুক্রা রুটির জন্ম ঝণড়া মারামারি করি) উহা আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। তথন জগৎ অতি ফুল্বভাবে পরিণত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলি-বার অধিকার আছে যে, 'এই জগৎ কি স্থন্দর !' তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, সবই মঙ্গলন্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহান হিত হইবে যে জগতের এই সকল বিবাদ গগুগোল স্ব দূর হইয়া জগতে শান্তির রাজা হইবে—যদি জগতের সকল মানুষ আজ এই মহান্ পত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহ্র পক্ষে এই সমুদর জগতই আর একরূপ ধারণ করিবে, আর এই সব গওগোলের পরিবর্ত্তে শাস্তির রাজত্ব আদিবে। অসভ্যভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘুণা, সকল প্রকার ঈর্ব্যা এবং সকল প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। তথন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন। তথন এই জগতই স্বর্গ হইয়া যাইবে, আর যথন দেবতায় দেবতায় থেলা, যথন দেবতায় দেবতায় কায়, যথন দেবতা দেবতাকে ভালবাদে, তথন আবার অশুভ কি থাকিতে পারে ? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা স্লফল। সমাজে তোমরা বাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তথন পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ

ধারণ করিবে। তথন তোমরা মাত্র্যকে আর থারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহা লাভ। তথন তুমি আর কোন অনাার কার্য্যকারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘুণাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা আর, যে ছঃখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ঘুণাপূর্ব্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, কারণ তুমি সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবে। তথন তোমার আর ঈর্যা বা অপরকে শান্তি দিবার ভাব উদয় হইবে না। ঐ সবই চলিয়া যাইবে, তথন প্রেম এত প্রবল হইবে না।

যদি জগতে নরনারিগণের লক্ষভাগের এক ভাগও শুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া থানিক ক্ষণের জন্যও বলেন, "তোমরা সকলেই ঈশ্বর। হে মানবগণ, হে পশু-গণ, হে দর্বপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা দকলেই এক জীবন্ত ঈশরের প্রকাশ," তাহা হইলে অর্মণ্টার মধোই সমুদ্র জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তথন চতুর্দিকে মুণার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্বাা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ প্রক্ষেপ না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবেন, সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অণ্ডভ না থাকিলে, তুনি অশুভ দেথিবে কিরূপে? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে ? তুমি নিজে খুনী না হইলে, খুনা দেখিবে কিরপে গ সাধু হও, তাহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদ্র জগৎ পরিবর্ত্তিত হইরা যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। মান্তুযের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ। এই সকল ভাব ভারতে প্রাচীন কালে অনেক মহাত্রা আবিষার ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সকল আচার্যাগণের সন্ধীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচার হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও এগুলি খুব মহাসতা; যেথানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পাইয়াছে, সেইথানেই মাতুষ দেবভাবাপন্ন হইয়াছে। এইরূপ একজন দেব প্রকৃতিক মানুষের দ্বারা আমার সমুদ্র জীবনটী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ; ই'হার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এক্ষণে এই সকল ভাব সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না 'থাকির', কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দর্শনের পুস্তকসমূহে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিতব্যক্তির এক-

চেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, উহা সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে, তাহাতে উহা সাধু পাপী, আবালর্জ্বনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তথন এই সকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা যে বায়ু খাসপ্রখাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি তাহার প্রত্যেক তালে তালে বলিবে 'তত্ত্মসি'। এই অসংখ্যচক্রস্ব্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড, বাক্য উচ্চারণকারী প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া বলিবে, 'তব্মদি'।

## মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ।

আমরা দেখিয়াছি, অধৈত বেদান্তের একতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অক্টভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া বায়, আর প্রকৃতপক্ষে উপনিষদে যে স্কল তত্ত্ব খুব পরিক্ট ভাব ধারণ করিয়াছে সংহিতাতে তাহার স্কলগুলিই অক্টভাবে কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন, অনেক সময় লোকে ভ্রাস্তিবশতঃ মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করে. অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বলেন, তথন উহাকেও 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাথ্যা করিতে হয়। মায়ার 'ল্রম' এই অর্থ বড় ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বস্থাতের স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। এই মান্নাকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সেই সংহিতা পর্যান্ত যাইতে হইবে. এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা পর্যান্ত দেখিতে হইলে : আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতার জ্ঞান কিরূপে আদিল। কিন্তু থুঝতে হইবে, এই দেবভারা প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষ মাত্র ছিলেন। আপনারা অনেক গ্রীক, হিব্রু, পারদী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে যে সকল কার্য্য অতীব দ্বণিত, সেই সকল কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভূলিয়া যাই যে, আমরা উনবিংশ শতান্দীর লোক, আর এই সব দেবতা অনেক সহস্র বর্ষ পূর্বের জীব; আর আমরা ইহাও ভূলিয়া যাই যে, ঐ সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রের কিছু অসঙ্গত দেখিতে পাইতেন না, বা তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদের যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয়

পাইতেন না. কারণ, সেই সকল দেবতারা তাঁহাদেরই মত ছিলেন। আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার निक निक आपर्नास्त्रपादत विठात कतिएछ इटेरव, अपरतत आपर्नास्पादत नत्र। তাহা না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরপ করা উচিত নয়। আমাদের চতুঃপার্ধবর্ত্তী লোকসকলের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বনাই এই ভূলে পড়ি, আর আমার ধারণা, - অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ বিসন্থাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরাপর আদর্শ আমাদের আদর্শ দ্বারা এবং অপরের অভিসন্ধি আমাদের নিজ অভিসন্ধি দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারি, আর যথন আমি দেখি, আর এক জন লোক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই, তাহারও দেই অভিদল্ধি; আমার মনে একথা একবারও উদয় হয় না যে, যদিও ফল সমান হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সহস্র কারণ দেই একই ফল প্রদব করিতে পারে। আমি যে কারণে দেই কার্য্য করিতে প্রেরিত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য্য অন্ত অভিসন্ধিতে করিতে পারেন। স্থৃতরাং ঐ সকল প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার সময়, আমরা যে ভাবে অপরের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকি. সেরূপ ভাবে যেন বিচারে অগ্রসর না হই, কিন্তু আম্বা যেন সেই প্রাচীন কালের চিন্থাপ্রণানীর ভাবে আপনাদিগকে ভাবিত কবিয়া বিচাব কবি।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের নিষ্ট্র জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত কইয়া থাকেন, কিন্তু ভীত হইবার কারণ কি ? লোকের ইহা করনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন য়াহদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশবের মত হইবেন ? আবার ইহাও আমাদের বিশ্বত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের পরে বাহায়া আদিবেন, তাঁহারা, আমরা যে ভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা ঈশবের ধারণায় হাস্য করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম বা ঈশবের ধারণায়ও সেই ভাবে হাস্য করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম বা ঈশবের ধারণায়ও সেই ভাবে হাস্য করিবা। তাহা হইলেও এই সকল বিভিন্ন ঈশবর-ধারণা সোণার স্তায় গ্রথিত, আর বেদাস্তের উদ্দেশ্য এই স্কল বিভিন্ন করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন একস্ত্রে গ্রণিত, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও এক স্ত্র প্রবাহিত। আর আধুনিক ধারণাম্পারে সেগুলি যতই বীভৎস,

ভয়ানক বা ঘণিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, বেদাস্তের কর্ত্তন্য ঐ সকল ধারণা এবং বর্ত্তমান ধারণা সকলের ভিতর এই সংযোগস্ত আবিষ্কার করা। ভূতকালের অবস্থা লইয়া বিচার করিলে সেগুলি বেশ সঙ্গত দেখায়, আর বোধ হয়, আমাদের বর্তুমান ধারণা সকল হইতে অধিক বীভৎস ছিল না। যথন আমরা সেই প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা, প্রাচীনকালের লোকের নৈতিক ভাব, যাহার ভিতরে ঐ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথকু করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তথনই আহাদের বীভংসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা এখন ত আর নাই। যেমন প্রাচীন য়াছদী বর্ত্তমান তীক্ষবৃদ্ধি য়াছদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্যোরা আধুনিক বৃদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেই-রূপ জিহোভার ক্রমোয়তি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা ভুল করি এই যে, উপাদকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতি করিতেছেন বলিয়া তাঁহার উপাদকদিগকে আমরা যে টুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বরকে তাহাও দিতে নারাজ। কথাটা এই, তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইক্লপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক বলিয়া, ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও উন্নতি হই-ষাছে। তোমাদের পক্ষে এইটা আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশবের জাবার উন্নতি হয় কি ? এরপভাবে ধরিলে ইহাও ত বলা যায় যে, মামুযেরও কথন উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব, এই মামুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছেন তিনি অচল, মপ্রিণানী, শুদ্ধ ও নিভামুক্ত। যেমন এই মানুষ দেই প্রকৃত মানুষের ছারা মাত্র, তদ্রপ আমাদের স্বীষ্ণর্ণা কেবল আমাদের মনের স্টমাত্র—উহারা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ, আভাসমাত্র। ঐ সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন. তিনি নিতাশুদ্ধ, অপরিণামী। কিন্তু ঐ সকল আংশিক প্রকাশ সর্বাদাই পরি-ণামশীল — উহারা সেই পশ্চাতস্থ সত্যকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরো প্রকাশ করি-তেছে। যথন উহারা সেই সত্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ করে, তথন উহাকে উন্নতি বলে, আর যথন উহা ঐ সত্যের অধিকাংশ আর্ত করিয়া রাথে, তথন উহাকে অবনতি বলে। এইরূপে থেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। মোটামুটী ধরিয়া গেলে, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপ যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

এক্ষণে আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। জগতের সকল ধর্মাই এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন ? জগতে এই অশুভ কেন ৭ আমরা ধর্মভাবের প্রথম আরম্ভের সময় এই প্রশ্ন পাই না, তাহার কারণ আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অদামঞ্জদাপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতু-র্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না। কেবল তাঁহাদের ফুদয়ে ছুইটা জিনিষের সংগ্রাম হইত। একটা বলিত, এই কর, আর একটা তাহা করিতে নিষেধ করিত। প্রাথমিক মনুষা ভাবের দাস ছিলেন। তাঁহার মনে যাহা উদয় হইত, তাহাই তিনি করিতেন। তিনি নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহাকে সংযম করিবার চেষ্টা মোটেই করিতেন না। এই সকল দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রপ; ইঁহারাও উপস্থিত প্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈতাবল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সম্ভষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন – তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, তথন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই লোকের জাগরাক হয় নাই, স্থতরাং তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল। তথন ভালমন্দের কোন ধারণা নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কায করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও অন্তান্য দেবতারা অনেক মন্দ কাজ করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অসৎ কার্য্য কিছু ছিল না, স্থতরাং তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সহিত সাম্বরের মনে এক যুদ্ধ বাধিল। মান্থ্যের ভিতরে যেন একটী নৃতন ইন্দ্রিরের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, উহা প্রস্করের বাণী, কেহ কেহ বলেন, উহা পূর্ব্ব শিক্ষার ফল; যাহাই হউক, উহা প্রস্কৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটী প্রস্কৃত্তিত বলে, এই কায় কর. আর একটী বলে, করিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রস্তুত্তি আছে, দেগুলি ইন্দ্রিরের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষাণ হউক না কেন, আর একটী শ্বর বলিতেছে বাহিরে যাইও না। এই ছুইটী বাপারের সংস্কৃত

নাম — প্রবৃত্তি ও নির্ভি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্ম্মের মূল। নির্ভি হইতেই ধর্মের উদ্ভব । ধর্ম আরম্ভ হয়, এই "করিও না" হইতে; আধ্যাশ্বিকতাও ঐ 'করিও না' হইতেই আরম্ভ হয়। যেথানে এই 'করিও না'
নাই, সেথানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, ব্ঝিতে হইবে। এই 'করিও না'—
এই নির্ভির ভাব আদিল। মান্থবের ধারণা তাহাদের যুদ্ধনীল পাশবপ্রকৃতি
দেবতাসত্তেও উন্নত হইতে লাগিল।

এক্ষণে মামুদের হৃদ্ধে একটু ভালবাসা প্রবেশ করিল। অবশু খুব অল ভाলবাদাই তাহাদের হৃদয়ে আদিয়াছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী. তাহা নহে। প্রথম উহা জাতিতে বন ছিল; এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতামাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষক মাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত. যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন বংশীয়েরা আপনাদিগকে জাঁহাদের এক সাধারণ গোদ্মপতির বংশবর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে কতকগুলি জাতি ছিল, এথনও আছে, যাহারা আপনাদিগকে সূর্যা ও চল্লের বংশধর বলিয়া বিবেচন। করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে আপনারা সূর্য্য-বংশের বড় বড় বীর সন্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রথমে চন্দ্র-স্থাের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ আপনাদিগকে ঐ চক্রস্থাের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। স্কুতরাং যথন এই জাতীয় ভাব আসিতে লাগিল, তথন একটু ভালবাসা আসিল, পরম্পরের প্রতি একটু কর্ত্তব্যের ভাব আদিল, একটু দামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল, আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল, আমরা পরম্পরের দোষ সহা ও ক্ষমা না ক্রিয়া, কিরুপে একত্রে বাস করিতে পারি ? মাতুষ কি করিয়া অস্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংঘম না করিয়া, অপরের —এমন কি, এক জনেরও সহিত 🌯 বাস করিতে পারে 🤊 উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আহাসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমুদ্য সমাজ গ্রাথিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহাবা ক্ষনারূপ মহান শিকানা শিথিয়াছেন, তিনি অতি কটের জীবন যাপন করেন।

অতএব যথন এইরপ ধর্মের ভাব আসিল, তথন মায়ুবের ননে কিছু উচ্চতর, অপেকাক্কত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল।

প্রাচীন দেবগণ – চঞ্চল, সমরপরায়ণ, মদ্যপায়ী, গোমাংসভুক্ দেবগণ — যাঁহাদের দগ্ধ মাংসের গন্ধে এবং তীব্র স্থ্রার আহুতিতেই প্রদ্ধ আনন্দ ছিল—তাঁহা-দিগকে কেমন গোলমেলে ঠেকিতে লাগিল। কথন কথন ইন্দ্র হয় ত এত মদ্যপান করিতেছেন যে তিনি মাটীতে পড়িয়া অবোধ্য ভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতায় আর লোকের বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব হুইল। তথন সকলেরই অভিদল্ধি অরেবিত —জিজ্ঞাসিত হইতে আরক্ত হইরাছিল— দেবতাদেরও কার্য্যের অভিদন্ধি জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্য্যের হেতু কি ? কোন হেতুই পাওয়া গেল না। স্থতরাং লোকে এই সকল দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতায় আরো উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাঁহারা দেবতাদের কার্যাগুলির মধ্যে যে গুলি ভাল, ষে গুলি তাহারা বুঝিতে পারিল, দে গুলি সব একত্রিত করিল, আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না, সেগুলিকেও পৃথক করিল; এই ভালগুলির সমষ্টিকে তাহারা দেবদেব এই আখ্যা প্রদান করিল। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা তথন কেবল মাত্র শক্তির পরিচায়ক রহি-লেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবতা হইলেন: তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন. তিনি মামুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তথনও অক্ষুপ্ত বহিল। তাঁহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা এবং শক্তিও ব্দ্ধিত করিলেন মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বশক্তিমান্ও ছইলেন। 🥕

কিন্তু জোড়া তাড়া দিয়া বেশী দিন চলে না। যেমন জগত্ততের স্ক্ষান্ত্র বাথা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহস্য যেন আরও রহস্যময় হইতে লাগিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেমন সমযুক্তান্তর শ্রেটা নিয়মে বদ্ধিত হইতে লাগিল। মধন লোকের জিহোভা নামক নিছুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তথন কিই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামজ্ঞস্য বিধান করিতে যে কই পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামজ্ঞস্যসাধন কঠিন হইয়া পড়িল। সর্ক্শক্তিমান্ এবং প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এক্রপ পেশাচিক ঘটনা কেন ঘটে থ কেন স্থ অপেক্ষা ছঃথ এত বেশী গুলাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধুভাব এত বেশী কেন?

আমরা কিছু থারাপ দেথিব না, বলিয়া চোক বুজিয়া থাকিতে পারি, কিস্ত তাহাতে এই জগৎ যে একটী বীভৎস জগৎ, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, ট্যাণ্টালাসের \* নরকস্বরূপ, তাহা হইতে উহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি সব রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করি-বার প্রবল বাসনা, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই ! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উঠিল—তাহাতে আমাদিগকে কোন কার্যো অগ্রসর করিল, আর আমরা একপদ যাই অগ্রসর হই, অমনি ধান্ধা আইসে। আমরা সকলেই যেন ট্যাণ্টালাদের মত এই জগতে জীবন ধারণ করিতে এবং মরিতে যেন বিধিনির্ব্বন্ধে অভিশপ্ত! ইক্রিয়ের দারা সীমাবদ্ধ জগতের ভিতরে যতদূর উচ্চ আদর্শ হইতে পারে, সেই সকলের অতীত সব আদর্শ আমাদের মস্তিকে আসিতেছে, কিন্তু যদি আমরা সে গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, আমরা দেখিতে পাইব, সে গুলিকে কথনই কার্য্যে পরি-ণ্ড করিতে পারা যায় না। বরং আমরা চতুর্দ্দিকস্থ স্রোতে পেষিত হয়ে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিক ভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, আর আমি অবনত হইয়া যাই। কোন দিকেই স্থু নাই। যাহারা এই জগতেই যেমন জন্মাইয়াছে, দেই রূপই থাকিতে চার, তাহাদেরও অদৃষ্টে ছঃখ। যাহারা আবার সত্যের জন্য-এই, পাশব জীবন হইতে কিছু উন্নত জীবনের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের আবার সহস্র গুণ অস্ত্রথ। ইহা বাস্তবিক ঘটনা: ইহার আর কিছু ব্যাখ্যা নাই। ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারেনা, কিন্ধ বেদান্ত বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই সকল বক্তৃতার সময় আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, সময়ে সময়ে যাহাতে তোমরা ভয় পাইবে,

<sup>♣</sup> শ্রীকদিপের মধ্যে একটা পোরাণিক গল আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, ট্যান্টালাস্
নামক এক রাজা পাতাবে এক ইনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ হ্রদের জল তাহার ওঠ
পর্যান্ত আসিত এবং যথমই তিনি পিপানা নিবারণ করিবার জন্য জল পান করিতে উদ্যত
হইতেন, অমনিই জল সরিয়া যাইত। তাহার মাধার উপর নানাবিধ ফল ঝুলিত এবং
বধমই তিনি কুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ ফলহাত দিয়ালইতে যাইতেন, অমনি উহা
সরিয়া যাইত।

কিন্তু আমি বাহা বলি, তাহা শ্বরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র ঐ দম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বৃথিতে এবং সত্যে বাস করিতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যাণ্টালাদের নরকশ্বরূপ, ইহা কোন মত বিশেষ নছে, ইহা বাস্তবিক সত্য কথা—আমরা এই জগৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না, আবার আমরা জানি না. তাহাও বলিতে পারিনা। এই জগংশুভালের অস্তিত্ব আছে, তাহাও আমি বলিতে পারিনা, আবার যথন আমরা উহার সম্বন্ধে চিস্তা করিতে যাই, তথন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি না। উহা আমার মন্তিক্ষের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত কেবল স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, আবার তোমরা আমার কথা শুনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। 'আমার মস্তিষ্ণ' ইহাও একটা স্বপ্ন হইতে পারে. আর বাস্তবিকও ত কেহ নিজের মস্তিদ্ধ কথন দেখে নাই। আমরা উহা কেবল মানিয়া লইতেছি মাত্র। সকল বিষয়েই এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না. তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা—এই সত্য নিখ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কে জানে ? আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি, অর্ননিদ্রিত, অর্নজাগ্রত—সারা জীবন এক कुट्टिनिकां आवक---रेशरे आभारित প্রত্যেকের দশা। সব रेक्टियुक्कात्मत्र ঐ দশা। সকল দর্শনের, সকল গব্বিত বিজ্ঞানের, সকল প্রকার গব্বিত মানবজ্ঞানেরও এই দশা—এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড।

ভূতই বল, আস্থাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার এই একই—আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অন্তিত্ব আছে, বলিতে পারি না যে, উহাদের অন্তিত্ব নাই। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো আঁধারের থেলা—নানাবিধ হুর্বলিতা—ছুর্বিজ্ঞেয়, ছুর্বিভাজ্ঞা, কিছু তথাপি রহিয়াছে—বাস্তবিক ব্যাপার অথচ বাস্তবিক নহে, জাগ্রত আবার যেন নিজিত। ইহা প্রক্তুত ঘটনা—ইহাকেই মায়া বলে। আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই

চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, আমরা ইহাতেই সাধু, শুধু তাহাই নহে, আমরা এই মায়াতেই কথন দানব কথন বা দেবতা হইতেছি। চিন্তারণে আরোহণ করিয়া যতদ্র যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে অনস্ক অথবা যে কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয়, দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। ইহার বিপরীত হইতেই পারে না, আর মায়ুযের সমস্ত জ্ঞান কেবল এই মায়ার সাধারণ ভাব আবিকার করা, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানা। এই মায়া নামরূপেরই কার্যা। যে কোন বস্তুরই আরুতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত, কারণ, যেমন জন্মান্ দার্শনিকগণ বলেন, যাহা কিছু দেশকালনিমিত্তের অধীন, ভাহাই মায়ার অন্তর্গত।

এক্ষণে ফের সেই ঈশ্বর-ধারণা-সম্বন্ধে কি হইল, তাহার বিচার করা যাউক। পূর্বের সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরধারণা— একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনস্তকাল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন—ভালবাসা অবশ্য আমাদের ধারণামত— একজন অনন্ত দর্জশক্তিমান্ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না। এই সগুণ ঈশ্বরধারণার বিরুদ্ধে দুঁড়োইতে কবির সাহসের আবশ্যক। তোমার ন্যায়পর দ্যাময় ঈশ্বর কি ৫ কবি জিজ্ঞাসিতে-ছেন, তির্নি কি মনুষারূপ বা পশুরূপ তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতে-ছেন না ? কারণ, এমন কে আছে, যে এক মুহর্তও অপরকে না মারিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটী নিংশাস ও আকর্ষণ করিতে পার ? তুমি জীবিত রহিয়াছ, লক্ষ লক্ষ :জীব মরিতেছে বলিয়া। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস যাহা ভূমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র জীবের মৃত্যু স্বরূপ, আর তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ জীবের মৃত্যুস্বরূপ। কেন তাহারা মরিবে ? এ সম্বন্ধে একটা অতি প্রাচীন অযৌক্তিক কথা প্রচলিত আছে.—"উহারা ত অতি নীচ জীব।" মনে কর যেন তাহাই হইল—কিন্ত ইহা একটী অমীমাংসিত বিষয়। কে বলিতে পারে, কীট মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কি মনুষ্য কীট হইতে শ্রেষ্ঠ ৭ কে অমাণ করিতে পারে, এটা ঠিক, কি ওটা ঠিক ? মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে পারে, অথবা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে, তবে মাতুষই শ্রেষ্ঠতর। এ কথা

বলিলে ইহাও বলা যাইতে পারে, কীট গৃহ নির্দ্ধাণ করিতে পারে না বা ষন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে না বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। এ পক্ষেপ্ত ষেমন যুক্তি নাই, ও পক্ষেপ্ত তদ্রপ নাই।

যাক্ সে কথা, উহারা অতি হীন জীব ধরিয়া লইলেও, তাহারা মরিবে কেন ? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই ত আরো বাঁচা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না ? তাহাদের জীবন ইক্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, স্তরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ স্বথ ছঃখ বোধ করে। কুরুর ব্যাঘ্র যেরূপ ক্রির সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেরূপ ক্রির সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেরূপ ক্রির সহিত ভোজন করিতে পারে ? ইহার কারণ, আমাদের সমুদ্য কার্যাপ্রবৃত্তি ইক্রিয় নহে, -বুদ্ধিত—আত্মায়। কিন্তু কুরুরের ইক্রিয়েই প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইক্রিয়স্থবের জন্তু উন্মত্ত হয়, তাহারা এত আনন্দের সহিত ইক্রিয়স্থব ভোগ করিবে, আমরা নন্নযোরা সেরূপ করিতে পারি না, আর এই স্বর্থও যতথানি, তুঃখও তাহার সমপরিমাণ।

যতথানি স্থথ, ততথানি হংথ। যদি মহুবোতর প্রাণীরা এত তীব্রভাবে স্থথ অন্থভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য, তাহাদের ছংথবোধও তেমনি তীব্র— মান্তবের অপেক্ষা সহস্রপ্তণে তীব্রতর—তত্রাচ তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা হইলে হইল এই, মান্তব মরিতে যত কপ্ট অন্থভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ ভোগ করিবে, তথাপি আমাদিগকে তাহাদের কপ্টের বিষয় না ভাবিয়া তাহাদিগকে মারিতে হয়। ইহাই মায়া; আর যদি আমরা মনে করি, একজন সপ্তণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মান্তবেরই মত, যিনি সব স্থিট করিয়াছেন, তাহা হইলে এ যে সকল ব্যাথাা মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে, মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইয়াছে, তাহা পর্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহস্র সক্ষর উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে । এই সিদ্ধান্ত অন্থসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেশ্রের স্থের জন্ত অপরের গলা কাটিব। স্থতরাং ইহা কোন যুক্তি হইলে না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল হইবে । এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বেদান্ত সকল প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সাহসের সহিত সত্য অধেষণে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া উাহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক

স্থবিধাও ছিল। বেদান্তধর্মের বিকাশের সময় পুরোহিত সম্প্রদায় সত্যা-বেষিগণের মুখ বন্ধ কদ্মিয়া রাখিতে চেষ্ঠা করেন নাই। ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাঁহাদের সন্ধার্ণতা ছিল-সামাজিক প্রণালীতে। এথানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্ত ধর্ম্মতসম্বন্ধে ছিল। এথানে লোকে পোষাক যেরূপ পরুক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না, কিন্তু চর্চেচ একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে। সভ্য চিস্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে. ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষেরা যেরূপ পোষাক করিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথক্রপ পোষাক করিলেই, বদ্, তাহার সর্বনাশ। আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ি দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচাত হইয়াছিল। মানিয়া লইলাম, ইহা সতা নহে, কিন্তু আমাদের সমাজের এই গতি। কিন্তু আবার ধর্ম বিষয়ে দেখিতে পাই, নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ সকল রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অভুত রকমের, ভয়ানক ভয়ানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে,— এমন কি, দেবপূর্ণ মন্দিরের ছারদেশে ত্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন! ইহা তাঁহাদের ধর্মে উদার-ভাব ও মহতের পরিচায়কই বটে।

বৃদ্ধ খুব বৃদ্ধ বয়দে দেহ রক্ষা করেন। আমার একজন হামেনিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বৃদ্ধদেবের জীবনী পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বৃদ্ধদেবের মৃত্যুটী ভালবাসিতেন না, কারণ বৃদ্ধদেব কুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভ্রমান্মক ধারণা। বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এক্ষপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বৃদ্ধদেব তাঁহাদের দেবতা, এমন কি, তাঁহাদের দেবদেব জগৎশাসনকর্ত্তা পর্যান্ত অস্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনিই আবার বৃদ্ধবয়দে মৃত্যুম্থে পতিত হন। তিনি ৮৫ বংসর বাঁচিয়াছিলেন, আর তিনি অর্কেক দেশ তাঁহার ধর্মে আনিয়াছিলেন।

চার্কাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—উনবিংশ শতান্দীতেও লোকে এরূপ স্পষ্ট থোলা খাঁটী জড়বাদ প্রচারে সাহস করে না। এই চার্কাক্যাণ মন্দিরে মন্দিরে, নগরে নগরে প্রচার করিতেন—ধর্ম মিণ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরদিগের রচনা—ঈশ্বরও নাই, আত্মাও নাই। যদি •আত্মা থাকেন, তবে
ব্রী পুত্রের প্রণমারুষ্ট হইয়া কেন তিনি ফিরিয়া আসেন না ? তাহাদের এই
ধারণা ছিল বে, যদি আত্মা থাকেন, তবে মৃত্যুর পরও তাঁহার ভালবাদা প্রণয়
সব থাকে, তিনি ভাল থাইতে, ভাল পরিতে চান। এইরূপ ধারণাসম্পন্ন
হইলেও কেইই চার্ব্বাকদিগের উপর কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্মবিধয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও ধর্ম-জগতে আমাদের মহাশক্তি বিরাজিত তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফল-তোমাদের অতি স্থলর দামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি বিবয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, স্নতরাং আমাদের সমাজ সন্ধীর্ণ। তোমরা ধর্মসন্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের বাতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক তরবারি বাহির হইত: তাহার ফল, ইউরোপীয় ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙাল খুলিয়া দিতে হইবে, ष्मात रेडेरतारम धर्मात मुख्यन थुनिया नरेरठ रहेरत । जरतरे छेन्नि रहेरत । यिन আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ম রহিয়াছে তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি, উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমা-দের জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্য্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝার, সেই সমুদর আমা-দের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে, সব বিজ্ঞান কেবল ধর্ম্মেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র; জগতের আর সব জিনিষও ঐরপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইউরোপে এই সকল বিজ্ঞানির উৎপত্তি ও শ্রীর্দ্ধি ইইরাছে, আর আমরা দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয়, সকল সমাজেই তুইটী দল দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল সংহারক, আর এক দল সংগঠনকারী। মনে কর, সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা অনেক সময় গৌড়ামাত্র ইইয়া দাঁড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে, আর স্ত্রীলাকেরাই অধিকাংশ এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকে, কারণ তাহারা স্বভাষতঃই ভাবপ্রবা। যে কোন বাক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরয়ের বক্ত ভা করে,

ভাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙ্গা সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ অসদ্বিদ্যে প্রতিবাদী কোন না কোন আকারে বর্ত্তন্যন দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে, কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দেষে প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক্ হইতে দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়া থাকে। কোন জিনিষ ত আর এক দিনে হয় না। সনাজ একদিনে নির্মিত হয় নাই, আর পরিবর্ত্তন অর্থে—কারণ দূর করা। মনে কর, এথানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে গমন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্দিম্ব কর, তার পর উহা দূর কর, তাহা হইবে না, তাহাতে বরং অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

অপর দলের — বাহাদের কথা বলা হইয়াছে— উহোদের হৃদয়ে সহাত্ত্তি ছিল। তাঁহারা বৃঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ প্র্যাস্ত গমন করিতে হইবে। ইংহারা বড় বড় সাধুগণ। একটী কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশুক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্য-গণই বলিয়া গিয়াছেন, আমেরা নাশ করিতে আসি নাই, পূর্বের বাহা ছিল, তাহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্য্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অন্তুপ-যুক্ত কার্য্য করিরাছেন, বলিয়া থাকে। এখন ও অনেকে এইরূপ ক্লিয়া থাকে যে, ইংগ্রা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল একদেশনশীরা এই সকল মহাপুরুষগণের ছানম্মন্থ প্রেমর অনস্ত শক্তি অতি অন্নই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতস্থ জনগণকে তাঁহাদের সন্তান-শ্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্ত অনস্ত সহাত্তৃতি এবং ক্ষমা-তাহারা সর্বাদা সহ্ এবং ক্ষমা করিতে প্রস্ততঃ উ∷হারা জানিতেন, কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; স্তরাং তাঁহারা অতি ধারভাবে, অতাস্ত সহগুণের সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবনী - ঔবধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁহারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে তাঁহাকে এক এক পদ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ই হারাই উপনিষ্দের লেথক। তাঁহারা সম্পূর্ণ জানিতেন, ঈশ্বরীয় প্রাচান ধারণা সকল উন্নত-নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, ঐ সকল থপ্তনকারীদের ভিতরই অধিক সত্য আছে; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, বৌদ্ধ ও নান্তিক-গণ বাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক মহৎ মহৎ সত্য আছে, কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন, বাহারা পূর্ক্মতের সহিত কোন সম্পন্ধ রক্ষা না করিয়া নৃত্য মত স্থাপন করিতে চাহে, যাহারা বে হত্রে মালা গ্রথিত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে, যাহারা শৃল্ভের উপর নৃত্য সমাজ গঠন করিতে চাহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অক্তকার্য্য হইবে।

আমরা কথনই নৃতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা কেবল পুরা-তন বস্তর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাত্র। বীজই রক্ষরপে পরিপত হয়, স্কতরাং আমাদিগকে দৈর্ঘের সহিত শাস্তভাবে লোকের সত্যাহ্মসন্ধানের জন্য নির্কু শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে, যে সত্য পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণভাব জানিতে হইবে। স্কতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বধারণা বর্ত্তমান কালের অন্প্রকু বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহার অরেবণ করিতে লাগিলেন, তাহার ফল বেদাস্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল এবং জগতের শাস্তা এক ঈশ্বের ভাব হইতেও উক্ততর ভাবসকল আবিদ্ধার করিতে লাগিলেন—উহাকেই নিগুণির্ব্বন্ধ বলে—এই নিগুণির্ব্বন্ধর ধারণায়, তাঁহারা জগতের মধ্যে এক স্বর্থক্ষ সতা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অথগুস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই নরজগতে সেই এক অনস্ত ভীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাখতী শান্তি, আর কাহারও নহে।

## , মায়া ওমুক্তি।

কবি বলেন, "আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের পশ্চাদেশে বেন হিরগ্নর জলদজাল লইয়া প্রবেশ করি।" কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই এরপ নহিনানণ্ডিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুল্পাটিকার কালিনা পশ্চাতে টানিয়া জগতে প্রবেশ করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা, আমাদের মধ্যে সকলেই, যেন যুদ্দেত্তে যুদ্দের জন্ত প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার পথ করিয়া লইতে হইবে—এই অনস্ত জীবন-সমূদ্রের মধ্যে পশ্চাতে কোন চিহ্ন পর্যন্ত না রাখিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে—এই অনস্ত ভ্রাবি—সমূপ্রে আমরা অগ্রসর, পশ্চাতে অনস্ত বুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্প্রেও অনস্ত । এইরূপে আমরা অগ্রসর, পশ্চাতে অনস্ত বুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্প্রেও অনস্ত । এইরূপে আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী বা পরাজিত কিছু নিশ্চয় নাই—ইহাই মায়া।

বালকের হৃদরে আশা বলবতী। বালকের বিক্ষারিত নয়নসমক্ষে সমুদ্যই যেন একটা সোণার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়; সে ভাবে, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কিন্তু যাই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদবিক্ষেপে প্রক্কৃতি প্রাচীরস্বরূপে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়নান হয়। বার বার এই প্রাচীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে সে বেগে তহপরি উৎপতিত হইতে পারে। সারা জীবন যেনন সে অগ্রসর হয়, অমনি তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া সরিয়া যায় —শেষে মৃত্যু আসিরা হয়ত নিস্তার; ইহাই করা।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন নহা জ্ঞানপিপাস্থ। তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি না ত্যাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি জনাগত অগ্রসর হইয়া, প্রক্কৃতির একটীর পর একটী গুপ্তত্ব আবিদ্ধার করিতেছেন—প্রকৃতির অস্তত্ত্ব হুইতে অভ্যন্তরীণ গৃঢ় রহস্য সকল উদ্যাটন করিতেছেন—কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি ? এ সব করিবার উদ্দেশ্য কি ? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গোরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন ? প্রকৃতি কি মামুষ যতদ্র জ্ঞানিতে পারে, তদপেক্ষা অনস্তত্ত্বে অধিক জ্ঞানিতে পারেন না ? তাহা হইলেও তিনি কি জড় নহেন ? জড়ের অমুকরণে গোরব কি ? বক্স যত প্রভৃত পরিমাণে তড়িৎ-শক্তি-সমিবিষ্টই হউক না কেন, প্রকৃতি,

উহাকে যতদ্র ইচ্ছা ততদ্র নিক্ষেপ করিতে পারেন। যদি কোন মাসুষ তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাত্তক একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি १ প্রকৃতির অমুকরণ—মৃত্যুর অমুকরণ— জাড্যের অমুকরণ — অচেতনের অমুকরণের জন্ম কেন উাহার প্রশংসা করিব १

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতি রুহত্তম পদার্থকে পর্যান্ত থপ্ত বিষ্পত করিয়া কেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অফুকরণে কি ফল ৭ তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্মই চেপ্তা করিতেছি; ইহাই মায়া।

ইন্দ্রিরগণ মান্থবকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়। যেথানে কোন ক্রমে স্থপাওরা যার না, মান্থবে সেথানে স্থের অবেষণ করিতেছে। অনস্ত ষুগ্র ধরিয়া আমরা সকলেই এই উপদেশ পাইতেছি—এ সব র্থা; কিন্তু আমরা শিথিতে পারি না। নিজে না ঠেকিলে শিথাও অসন্তব। ঠেকিতে হইবে—হয়ত তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই আমরা কি শিথিব প না, তথনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ অগ্রি অভিমুথে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয় সমূহের দিকে বেগে যাইতেছি—যদি কিছু স্থথ পাই। ফিরিয়া ফিরিয়া আবার নৃতন উৎসাহে যাইতেছি। এইরপেই আমরা অগ্রসর হই। শেষে প্রতারিত ও ভর্মহন্তপদ হইয়া অবশেষে মরিয়া যাই – ইহাই মায়া।

আমাদের বৃদ্ধিতৃত্তি সম্বন্ধেও তদ্রপ। আমরা জগতের রহস্যমীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাথিতে পারি না; কিন্তু আমাদিগের ইহা জানিয়া রাথা উচিত, জ্ঞান লক্ষরা বস্তু নহে—কয়েক পদ অগ্রসর ইইলেই, অনাদি অনস্তু কালের প্রাচীর আসিয়া মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে দণ্ডায়মান হয়, আমরা উহা লজ্জ্ম করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর ইইলেই, অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয় — উইয়কে অতিক্রম করা যায় না; সমুদ্রই অনতিক্রমণীয় ভাবে কার্য্যকারণক্রপ প্রাচীরে স্থানাবদ্ধ। আমরা উহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয়—ইহাই মায়া।

প্রতি নিশ্বাদে, ফ্রন্মের প্রতি আঘাতে, আমানের প্রত্যেক গতিতে আমরা বিবেচনা করি, আমরা স্বাধীন, আবার দেই মুহুর্জেই আমরা দেখিতে পাই, আমরা স্বাধীন নই। ক্রীতদাস—প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা—শরীর, মন, স্বাকিস্তা এবং সকল ভাবেই প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা। ইহাই মারা। এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সম্ভানকে অত্ত শিশু—মহাপুরুষ বলিরা বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটীকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন—সেই ছেলেটীর উপর তাঁহার সম্লয় প্রাণটী পড়িয়া থাকে। ছেলেটী বড় হইল—হয়ত মহা মাতাল, পশুতুলা হইয়া উঠিল—জননীর প্রতি অসম্বহার করিতে লাগিল। যতই এই অসম্বাবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও তত বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে নায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিয়া খুব প্রশংসাকরে—তাহাদের স্বগ্রেও মনে উলয় হয় না যে, সেই জননী জন্মাব্ধি একটী ক্রীতলাসীতুলামাত্র—তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি কতকগুলি পুশারাশি উহার উপর ছড়াইয়া, উহাকেই আশ্বর্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাথ্যা করেন। ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীক্লঞ্চকে বলিলেন 'প্রভু, তোমার মারা কিরূপ, ত'হা দেখাও।' করেক দিন গত হইল ক্লুষ্ণ নারদকে সঙ্গে লইয়া একটা অরণ্যে লইয়া গেলেন—অনেক দূর গিয়াক্লয়ঃ বলিলেন, 'নারদ, আমি বড় ভৃষ্ণার্ত্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পার ?' নারদ বলিলেন, 'প্রভু, কিছুক্ষণ অপেকা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিয়দ্ধে একটা গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের অন্নুদন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটী দ্বারে গিয়া ঘা নারিলেন, দার উন্মুক্ত হইল, একটা প্রনা স্কুলরী কলা তাঁহার সন্মুখে আদিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নারদ সমুদয় ভুলিয়া গোলেন। তাঁহার প্রভূ যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষণার্ভ, হয়ত তৃষণায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারদ এ সমুদ্র ভুলিয়া গেলেন। তিনি দব ভূলিয়া দেই কন্তাটীর সহিত কথাবাৰ্ত্ত৷ কহিতে লাগিলেন-জ্ঞানে পরম্পারের প্রতি পরম্পারের প্রণারের সঞ্চার হইল। তথন নারদ সেই কন্তার পিতার নিকট ঐ কন্যার জন্য প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল—তাঁহারা সেই গ্রামে বাদ করিতে লাগিলেন – ক্রমে তাঁহাদের সম্ভান সম্ভতি হইল। এইরূপে ছাদশবর্ধ অতিবাহিত হইল। তাঁহার শুগুরের মৃত্যু হইল--তিনি খণ্ডরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্রকলত ভূমি পশু সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ স্বথে স্বচ্ছদে কাটাইতে লাগিলেন। অস্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি বেশ স্থাথে স্বচ্ছনেদ আছেন। এই সময়

সেই দেশে বস্থা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী বেলা অতিক্রম করিয়া উভয় কৃপ প্লাবিত করিল, আর সমৃদয় গ্রামটীই জলময়ৢ হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—নাম্ব পশু সব ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল— স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হস্ত দ্বারা ছইটী ছেলেকে ধরিলেন, আর একটী ছেলেকে কাঁধে লইয়া এই ভয়কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়দার অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ স্কন্ধ শিশুটীকে কোন ক্রমে রাথিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায় ছঃথে নার্দ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ভাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজন—যাহার হাত ধরিয়াছিলেন, সে হাত ফদ্-কাইয়া ভূবিয়া গেল। অবশেষে তাঁহার পত্নী, যাহাকে তিনি তাঁহার যত শক্তি ছিল, সমুদয় প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগে তাহাকেও হাত ছিনা-ইয়া লইল; আর তিনি কুলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও অতি কাতর স্বারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পুষ্ঠদেশে মৃতু আঘাত করিল; কে যেন বলিল, 'বৎস কই, জল কই ৪ তুমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।' আধ ঘণ্টা। নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রাস্ত হইয়াছিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল—ইহাই নায়া! কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন—বিষয়টীও বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য্য কি ? তাৎপর্য্য এই—ব্যাপার বড় ভয়ানক—সকল দেশেই মহা-পুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকেই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্ল লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ এই. নিজে না ভূগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিখাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে – সমুদয়ই বৃথা — সমুদয়ই মিথ্যা।

সর্বাসংহারক কাল আসিয়া সকলকেই গ্রাস করেন, কিছু আর অবশিষ্ট রাথেন না। তিনি পাপকে গ্রাস করেন, পাপীকে গ্রাস করেন, রাজাকে প্রজাকে, স্বন্ধর কুৎসিত সকলকেই গ্রাস করেন, কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরমগতি বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের

জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান সবই সেই এক অনিবার্য্যাতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐতেরক্ষের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশাতিমুখী গতিকে এক মৃহর্তের জন্যও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। আমরা উহাকে ভূলিয়া থাকিবার চেটা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহানারী উপস্থিত হইলে মদাপান নৃত্য এবং অন্যান্য রূথা চেটা করিয়া লোকে সমৃদয় ভূলিতে চেটা করিয়া পকাঘাতএত্তের ন্যায় গতিশক্তিরহিত হইয়া থাকে। আমরাও এই রূপে এই মৃত্যুচিস্তাকে ভূলিবার জন্ম অতি কঠোর চেটা করিতেছি— সর্ব্বে প্রায়া ভূলিয়া থাকিতে চেটা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উহ্নার ক্রিক্ত হয় না।

লোকের সন্মুথে হুটা পথ আছে। তন্মধ্যে একটা পথ সকলেই জানেন— তাহা এই:- "জগতে তুঃখ আছে, কট আছে, দব দত্য, কিন্তু ও দম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'বাবজ্জীবেৎ স্থথং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘতং পিবেং।' চু:খ আছে বটে, ও দিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু স্থুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও, এই সংগারচিত্তের ছায়ানয় অংশের নিকে লক্ষ্য করিও না-কেবল আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও।'' এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদাশস্কাও আছে। ইহার মধ্যে সতা এইটকু যে, ইহাতে আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত রাথে, আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদে কার্য্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিছ উহাতে এই এক বিপদ আছে বে, শৈৰৈ হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। যাহারা বলেন, "সংসারকে যেনন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর: দুর স্বচ্ছনে থাকিতে পার থাক, হঃথকষ্ট সমুদ্য আসিলেও ডাঞ্ডে স্স্তুষ্ট থাক, আঘাত পাইলে বল-উহারা আঘাত নহে, পুষ্পরুষ্টি, দাখনং পরিচালিত হইলেও বল আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন, অপরের নিকট এবং নিজের নিকট ক্রমাগত মিখা৷ কথা বল, কারণ সংসারে থাকিবার জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়," তাঁহাদিগের বাধ্য হইয়া অবশেষে ইহা করিতে হয়। ইহাকেই পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতান্ধীতে এই জ্ঞান যত সাধারণ, কোন কালে উহা এত সাধারণ ছিল না; তাহার কারণ এই, লোক এখন যেমন তীব্ৰ আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত তীব্ৰ আঘাত পাইত না, প্রতিধন্দিতাও কথন এত অধিক তীব্র ছিল না, মানুষ একণে তাহার অপর ভাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত কখন ছিল না, আমার এই জন্মই একণে এই সান্ধনা প্রদন্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে প্রদন্ত ইইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে প্রথম কোন ফল হয় না, কোন কালেই হয় না। গলিত শবকে আর কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাথা যায় না—অসম্ভব বেশী দিন চলে না; এক দিন ওই ফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তথন সেই শব পূর্বাপেক্ষা বীভৎসরপে প্রতিভাত ইইবে। আমাদের সম্দম্ম জাবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পূরাতন পচা ঘা সোণার কাপড়ে মুড়িয়া রাথিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এক দিন আসিবে, যথন সেই সোণার কাপড় থিদিরা পড়িবে, আর সেই কত অতি বীভৎসভাবে নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হইবে। তবে কি কিছু আশা নাই পূ এ কথা সত্য যে আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা সকলেই মায়ায় জয়াগ্রহণ করিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত।

তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই ৪ আমরা যে সকলেই অতি ছর্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটা কারাগার, আমাদের পূর্ব্ধ-প্রাপ্ত মহিমার ছটাও যে একটা কারাগৃহমাত্র, আমাদের বৃদ্ধি এবং মনও যে কারাম্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জ্ঞাত আছে। মাতুষ যাহাই वनूक ना रकन, अपन रनांकरे नारे, यिनि रकान ना रकान ममरम रेश श्राप्त প্রাণে অত্তব না করিয়াছেন। বৃদ্ধেরা এটা আরো তীব্রভাবে অত্তব করিয়া থাকে, কারণ, তাহাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথা ভাষা তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন অতিক্রমের উপায় কি ৪ এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই ? আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার-এই বন্ধন আমাদের সন্মুথে পশ্চাতে সর্বত্তি থাকিলেও, এই তুঃথ কষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই, যেথানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক, এথানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল বাক্তির হৃদয়াভাস্তর দিয়া যেন উথিত হইতেছে, "দৈবী ছোৱা গুণুন্ন্বী মুমু মারা ছুরুতারা। নামেব যে প্রাপ্তক্তে মারামেতাং তরস্কিতে।" "আমার এই দৈবগুণনগ্নী নাগ্না অতি কণ্টে অতিক্রান করা যায়। বাঁহারা আনার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মারা অতিক্রম করেন।" "হে পরিশ্রাস্ত ও ভারাক্রাস্ত লোকগণ, আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিব।" এই বাণীই আমাদিগকে ক্রমাগত সম্প্রে অগ্রসর করিতেছে। মাতুষ हैश अनिवाह, এবং অনন্ত युग हैश अनिएक । यथन मारू एवत गवह यात्र

যার হইরাছে বোধ হয়, যথন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যথন মার্ম্যের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট। হইরা যায়, যথন সম্নয়ই যেন তাহার আঙ্গুল গলিয়া পলাইতে থাকে এবং জীবন একটী ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় মাত্র, তথনই সে এই বাণী শুনিতে পায়—আর ইহাই ধর্ম।

তाहा इहेरनह इहेन, এक निरक এই अन्य वानी, এই आभाश्रम वाका रा, এই সমুদ্ধই কিছুই নয়, সমুদ্যই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন, "ধর্ম দর্শন এ সব বাজে জিনিষ লইয়। মাথা বকাইও না। জগতে বাস কর: এই জ্বাৎ ঘোর অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পার, ইহার সন্থাবহার করিয়া লও।" সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, ভণ্ডভাবে দিবরোত্র প্রভারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর—তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পার ঢাকিয়া রাথ। তালির উপর তালি দাও, শেষে আদত জিনিষ্টীই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটা 'তালির উপর তালি' হইয়। যাও। ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি লইয়া সস্তুষ্ট, তাহারা কথন ধর্মলাভ করিতে পারিবে না। যথন জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, ষ্থন নিজের জীবনের উপরও আর ম্যতা থাকে না, য্থন এইরূপ তালি দেওয়ার উপর ভয়ানক, য়ণা উপস্থিত হয়, য়থন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভন্নানক বিতৃষ্ণা জন্মান্ন, তথনই ধর্মোর আরম্ভ হয়। সেই কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিক ছইবার যোগ্য, যে, বুদ্ধদেব যেমন বে!ধিরক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিরাছিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে বলিতে পারে। যথন এই সাংসারিকতার ভাব তাঁহার নিকটও আবিভাব হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তথ সমুদয়ই ভুন, অথচ কোন পথ বাহির করিতে পারিতেছিলেন না। একবার ভাহার প্রলো-ভন আসিল,—সত্যের জন্য অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া প্রাচীন প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিষকে তাহার ভুল নাম দিয়া ডাক, নিজের নিকট এবং সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাক,—এইরূপ প্রলোভন তাঁহার নিকট একবার আসিয়াছিল, কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহা জয় করিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিলেন, "অজ্ঞানভাবে কেবল খাইয়া পরিয়া জীবনবাপনাপেকা মৃত্যুও শ্রেমঃ; পরাজিত হইয়া জীবনযাপনা-পেকা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রের:।" ইহাই ধর্মের ভিত্তি। বিখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হর, তথন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বর

লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, ব্ঝিতে হইবে। ধার্ম্মিক হইবার জন্ম প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশুক। আমি নিজের পথ নিজে করিরা লইব। সত্য জানিব, অথবা এই চেষ্টায় জীবন সমর্পণ করিব। কারণ, এদিকে ত কিছুই নাই, শূন্য, দিবারাত্রি অন্তর্হিত হইতেছে। অন্তকার স্কুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ প্রুম্ম কল্যকার বৃদ্ধ। আশা আনন্দ স্কুথ এ সকল মুকুলসমূহের ন্যায় কল্যকার শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। এত এই দিকের কথা; অপর দিকে, জয়ের প্রক্রোভন রহিয়াছে—জীবনের সমূদ্য অভ্যত জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন এবং জগতের উপর পর্যান্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে। এই উপারেই মানুষ নিজ পদেব উপর ভর দিয়া দাড়াইতে পারে। অতএব যহারা এই জয়লাভের জনা, সত্যের জনা, ধর্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই সত্য পথে রহিয়াছে, আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন। "নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—বেন কুরধারের ন্যায় হুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ, জাগ এবং তোমার চরম আদর্শে উপনীত হও।"

বিভিন্ন ধর্মাসমূহ, তাহারা যে আকারেই মানুষের নিকট আস্কুক না কেন, সকলেরই এই এক মূল ভিত্তি। সকল ধর্মাই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার—মুক্তির —উপদেশ দিতেছে। এই ধর্ম্মদকল সংসার ও ধর্মের সামঞ্জন্ত সাধন করিতে আইসে না, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে আইদে, সংসারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলে না। প্রত্যেক ধর্মাই ইহা প্রচার করিতেছেন, আর বেদান্তের কর্ত্তব্য-বিভিন্ন ধর্ম্ম-ভাব সকলের সামঞ্জ্যাসাধন, যেমন এই মাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্ব জগতের উচ্চতম ও নিয়ত্ম সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জন্য রহিয়াছে। আমরা যাহাকে অত্যন্ত গুণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্কোচ্চ দর্শন, সকল-গুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সন্ধট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয়, এবং এই সকল ধর্মের অধিকাংশগুলিতেই জগতের বহিঃস্থ কোন পুরুষের, যিনি নিজে প্রকৃতির নিয়মন্বারা বন্ধ নন, এক কথার যিনি স্বরং মুক্ত, তাঁহার সাহাযো এই মুক্তিলাভ করিতে হর। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপসম্বন্ধে নানা গোলযোগ ও মতভেদ সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্ম, সঞ্চণ বা নিপ্তৰি, মামুষের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব, এইরূপ অনন্ত বিচারদক্তেও, বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্তেও, আমরা উহাদের সকলগুলির মধ্যেই একত্বের সেই স্থবর্ণ হত্ত উহাদিগকে যে প্রথিত

করিয়া রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাই; স্থতরাং ঐ সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না। আর এই বেদান্ত দর্শনে এই স্থবর্গ স্থতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দর্শনসমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহার প্রথম সোপান এই যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ শারা এই এক মুক্তির দিকে অংশ্রেসর হইতেছি; সকল ধর্মের এই সাধারণ ভাব।

আমাদের স্থগুঃথ, বিপদ কণ্ট সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রদর হইতেছি। প্রশ্ন হইল, এই জগৎ বাস্তবিক কি ৪ কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহা যায় ? আর ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল, মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম, এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়। এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত, এই আশ্চর্য্য ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত চলিতে পারি না, এই ভাব বাতীত তোমার সকল কার্য্য, এমন কি, তোমার জীবন পর্যান্ত রুখা। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার দঙ্গে দঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদায় হইতেছে যে, তথাপি আমি মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আহত হইরা বদ্ধ বলিরা প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহুর্ত্তেই, সেই আঘাতের দক্ষে দক্ষেই, আলারা বদ্ধ এই ভাবের দক্ষে দক্ষেই আর এক ভাব আসিতেছে যে, আমরা মুক্ত। ভিতরে কিছু যেন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তন্তলে উভা যেন সর্বাদা বলিতেছে, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্ম সকল আলোচনা করিয়া দেথ, তবে তুমি বুঝিবে, তাহাদের সকল গুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধৃদ্ধ নয় – ধর্ম **मक्तिक जा**शनाता जानुस मक्कीर्ग जार्थ श्रद्धन कतित्वन ना, मक्कीरकंत ममुनग्र জীবনটী কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। যেন সকলেই, জামুক বা না জামুক, সেই স্বর ভানিরাছে—যে স্বর বলিতেছে, "পরিশ্রাস্ত ও ভারা<u>ক্রা</u>স্ত সকলে আমার নিকট আইস।" একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গীতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্য আহ্বানকারী সেই বাণী

কোন না কোনকপে আমানের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা এথানে যে জিমিরাছি, তাহাও ঐ বাণীর কারণে, আমানের প্রত্যৈক গতিই উহার জন্তা। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতদারে বা অক্জাতদারে দেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন দেই মোহন বংশীবাদক (The Piper) বংশীধানি দ্বারা গ্রামের বাক্ষিণাণকৈ আকর্ষণ করিয়োভিলেন, আমরাও তেমনি না জানিয়াই দেই মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি।

আমরা নীতিপরায়ণ কেন ? না, আমাদিগকে অবগ্রন্থ সেই বাণীর অনুসরণ করিতে হয়। কেবল জীবায়া নহেন, কিন্তু সেই নিয়তম জড়পরমাণু হইতে উচ্চতম মানব পর্যাপ্ত সকলেই সেই স্বর গুনিয়াছেন, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিবার জন্য চলিয়াছেন। আর এই চেষ্টায় পরস্পরে মিপ্রিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে — প্রতিম্বন্ধিতা, আনন্দ, চেষ্টা, স্বথ, জীবন, মৃত্যু সব আসিতেছে; আর এই বিশ্বর্জাপ্ত ঐ বাণীতে উপস্থিত হইবার জন্য উন্মন্ত চেষ্টার ফল বই আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই বাক্ত পর্কৃতি।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয় ? তথন আমাদের সন্মুথস্থ দৃশ্য পরিবর্তিত হইতে থাকে। যথনই তুমি ঐ স্বর জানিতে পার, বুঝিতে পার উহা কি, তথন তোমার সন্মুখস্থ সমুদয় দৃশ্রই পরিবর্ত্তিত হইরা যায়। এই জগৎ, যাহা পূর্বে মারার বীভংস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা আর কিছুতে, অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য-পূর্ণ স্কুন্দরতর কিছুতে পরিণত হইয়া যায়। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তথন আরু আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এ সমুদ্রই বুথা, ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যথনই তুমি ঐ স্বর জানিতে পার, তথনই তুমি বুঝিতে পার, এই সকল চেষ্টা, এই সকল যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা, এই দকল ক্ষুদ্র স্থাদির প্রয়োজন কি। তথন বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতই ঘটিয়া থাকে —আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটিয়া থাকে। অতএব সমূদ্য মানবজীবন, সমূদ্য প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাব অভিবাক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র, স্থ্যও দেই দিকে চলিয়াছে, পৃথিবাও তজ্জ্ম সুর্যোর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চক্সও-তাই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার

জন্ম সকল গ্রহ ত্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে। সেই মৃক্তির জন্ম বজ্ঞ তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্ম চতুর্দিকে ঘ্রিয়া বেড়াই-তেছে। সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছে। সাধুও সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও তদ্ধণ। থুব দানশীল ব্যক্তি সেই শ্বর লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভ্রমানক ক্রপণ ব্যক্তিও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। যিনি মহা সংকর্মানক ক্রপণ ব্যক্তিও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। যিনি মহা সংকর্মশীল, তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সংকর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার ভ্রমানক অলস ব্যক্তিও তদ্ধণ। এক জনের অপর ব্যক্তি অপেকা অধিক পদস্থালন হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেণী পদস্থালন হয়, তাহাকে আমরা হর্কাল বলি, আর যাহার পদস্থালন অল্ল হয়, তাঁহাকে আমরা সং বলি। ভাল মন্দ এই হুইটা বিভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিব; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকার্যত নহে, পরিমাণ্যত।

এক্ষণে দেখন, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমুদয় জগতে কার্য্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচা বিষয় ধর্মে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সমুদয় ধর্মাই ঐ একভাব দারাই নিয়মিত হইয়াছে। খুব নিয়তল ধর্মগুলির কথা ধরুন; সেই সকল ধর্মে হয়ত কোন মৃত পূর্ব্বপুরুষ অগবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাদিত হন; এই দেবতা বা মৃত পূর্ব্বপুরুষের মোটা-মুটি ভাবটা কি ? ভাবটা এই যে, ইঁহারা প্রকৃতি হইতে উন্নত, এই মায়া দ্বারা বন্ধ নন। অবশ্য তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খব সামান্য। তাহারা কেবল আক-ৰ্ষণ ও বিপ্ৰকৰ্ষণ শক্তিদ্বয়ের সহিত পরিচিত। উপাদক -এক 🙉 অজ বাক্তি, থুব স্থুল ধারণা, তিনি গৃহের দেওয়াল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন না, অথবা শূন্তে উড়িতে পারেন না, স্কুতরাং জাঁহার সমস্ত ক্ষমতার ধারণা এই টুকু যে, এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা; স্থতরাং তিনি যে দেবগণের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেওয়াল ভেদ করিয়া অথবা আকাশের भश निम्ना ठिनमा याहेटल পारतन, अथवा निक्क तथ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। দার্শনিক ভাবে ইহার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, এথানেও সেই মুক্তির ভাব রহি-ষাছে, তাঁহার দেবতার ধারণা পরিজ্ঞাত প্রকৃতির ধারণা হইতে উন্নত। আবার যাঁহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে

থাকে, তেমনি প্রকৃতির প্রভূ আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরণাদে উপনীত হই। এই মায়া—এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভূ একজন রহিয়াছেন—ইহাই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদস্থচক ভাবের আরম্ভ, দেইখানে বেদাস্তেরও আরম্ভ। বেদাস্ত ইহা হইতেও গভীরতর তত্ত্বামুসন্ধান করিতে চান। বেদাস্ত বলেন, এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে এক আত্মা রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু, অব্যুচ যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও যে সকলে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই, এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অফুট--্যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে, 'আমার ঈধর তোমার অতি নিকটে,' বেদাস্তীর পক্ষেও এই স্কৃতি খাটিবে, তিনি কেবল একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিবেন. 'আমার ঈশর আমার অতি নিকটে।' আমাদের চরম পথ যে আমাদের অনেক দূরে, প্রকৃতির অতাত প্রদেশে, আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই তফাত তফাত ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী করিতে হইবে, অবশ্র আদর্শের পৰিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাথিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে —অবশেষে দেই স্বৰ্গন্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতিস্থ ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে এবং সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ থাকে না, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেহমন্দিরক্রপেই পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকেই যেন শেষে জীবাত্মা ও মাতুষ বলিয়া পরি-জ্ঞাত হওরা বায়। এই থানেই বেদান্তের শেষ কথা। বাহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অথেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদাস্ত বলেন, তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্যা, তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে পরিচালিত হও নাই। যে মুক্তির নহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অনেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। थे ভাবকে তোমার খুব নিকটে নিকটে লইয়া আইস, यত দিন না তুমি জানিতে পার যে, ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাম্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপই ছিল, এবং মায়া তোমাকে কথনই আক্রমণ করে নাই। এই প্রকৃতি কথনই তোমার উপর

শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বালককে ভর দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তৃমিও স্থা দেলিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওরাই তোমার লক্ষা। শুধু ইহা বৃদ্ধিপূর্ব্ধক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগংকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতিছি, তদপেকা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। তথনই আমরা মৃক্ত হইব, তথনই সকল গোলমাল চুকিরা যাইবে, তথনই হৃদয়ের চঞ্চলতা সকল স্থির হইয়া যাইবে, তথনই শুম্দয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে, তথনই এই বহন্বভান্তি চলিয়া যাইবে, তথনই এই প্রকৃতি, এই মায়া, এথানকার মত ভয়ানক, অবসাদকর স্থান না হইয়া অতি স্কল্বরূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এথন যেমন কারাগার প্রতীয়মান হইতেছে তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেক্রস্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তথন বিপদ্ বিশৃল্লা, এমন কি, আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ব্রন্ধভাবে পরিণত হইবে – তাহারা তথন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে, আর বৃথিতে পারা যাইবে যে, তিনিই আমার প্রকৃত স্বস্তবাম্বরূপ।

## ব্ৰহ্ম ও জগৎ।

অবৈত বেদান্তের এই বিষয়টী ধারণা করা অতি কঠিন যে, অনস্ক ব্রহ্ম বিনি, তিনি সদীম হইলেন কিরপে। এই প্রশ্ন মান্ত্র্য চিরকালই জিজ্ঞাদা করিবে, কিন্তু দারাজীবন এই প্রশ্নের অন্তর্ধান করিয়াও মান্ত্র্যের অস্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদ্রিত হইবে না—অনন্ত অদীম যিনি, তিনি দদীম হইলেন কিরপে ? আমি এক্ষণে এই প্রশ্নটী লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া ব্বাইবার জন্য আমি নিম্নলিথিত চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব।

| ় এই চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইরাছেন। এখানে |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ক) এশ                                                     | জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ মহে, হক্ষ জগৎ আধ্যা-<br>ত্মিক জগতও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃথিতে হইবে—                                                                         |
| ( গ )<br>∗ দেশ<br>কাল<br>নিমিত্ত                           | স্বর্গ, নরক, এক কথার, যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে তৎসমূদর বুঝিতে হইবে। মন এক প্রকার পরিণামের নাম, শরীর আর এক প্রকার পরিণামের নাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি; এই সব লইরা জগৎ। |
| (থ) জগৎ                                                    | এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (থ) হইয়াছেন—দেশ-<br>কালনিমিতের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া, আছৈত-                                                                                  |

বাদের এই মূল কথা। দেশকালনিমিন্তরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা (मिथ्डिक्) आत नीतित मिक श्रेटिक (मिथ्टिक এই उम्र क्रिक्टिंग मुक्टे इन। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেথানে ব্ৰহ্ম, দেখানে দেশকালনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে পারে না, কারণ, তথায় মনও নাই, চিস্তাও নাই। দেশ তথায় থাকিতে পারে না, কারণ তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না, যথায় একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটা বুঝা এবং বিশেষরূপ ধারণা করা আমাদের আবেশ্যক যে, যাহাকে আমরা কার্য্যকারণভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রশক্ষরপে অবনতভাবাপর হইবার পর (যদি আমরা এইরূপ ভাষা প্ররোগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়। তাহার পূর্বের নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু, স্ব তারপর হইতে আরম্ভ হয়। আমার বরাবর এই ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জারগার ভ্রমে পড়িয়াছেন - তিনি এই 'ইচ্ছা'কেই সর্কম্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রন্ধের স্থানে এই 'ইচ্ছা'কে বসাইতে চান। किन्छ পূर्गत्रक्षात्क कथन 'हेम्हा' विनिन्ना वर्गना कता याहेरा भारत ना, কারণ, ইচ্ছ। জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু ত্রন্দে ('গ'এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে) কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ (গ) এর নিমেই গতি—বাহা বা অন্তর সর্বপ্রকার গতির আরম্ভ: এই আন্তরিক গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব, (গ) এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, স্থতরাং 'ইচ্ছা' জগতের কারণ - इष्टेंट भारत ना। जारता निकटि जानिया পर्याटक्कन कत्र; जामारनत

শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারথানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাজাইবার কারণ, ঐ ইচ্ছাই পৈশিক শক্তিরপে পরিণত হইয়াছে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয়ে ফুদ্ফুদ্কেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা'-রূপে নহে। এই ছুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যথন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তথনই উহাকে 'ইচ্ছা' বলা যায়, কিন্তু ঐ ভূমি আরোহণ করি-वांत शृद्ध छेशां के हेव्हा विनात छेशां कुन नाम एम छन्न। विनात हेरेत । ইহাতেই শোপেনহওয়ারের দশনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। বরং এখানে 'প্রজ্ঞাও সন্বিং' শব্দবর ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এই শব্দ চুইটী মনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সম্বিৎ ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা নহে, বরং উহারা এক প্রকার পরিণাম-মাত্র বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমরা কোন বিষয়ের কারণ কেন জিজ্ঞাসা করি, তাহা এইবার বুঝা যাইবে। একটা প্রস্তর পড়িল, আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ কি ? এই প্রশ্নের ভাষাতা বা সম্ভাবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, যাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্বের –প্রত্যেক গতিরই পূর্বের আরে কিছু ঘটিয়াছে। এই বিষয়টী সম্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অমুরোধ করিতেছি, কারণ, যথনই আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ঘটনা কেন ঘটিল, তথনই আমরা মানিয়া লইতেছি যে, সব জিনিষেরই, সব ঘটনারই, একটী 'কেন' থাকিবে, অর্থাৎ উহা ঘটিবার পূর্ব্বে আর কিছু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতাকেই 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণভাব' বলে, আর 🐃 কিছু আমরা দেখি, শুনি, অমুভব করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদ্যই, একবার কারণ, আবার কার্য্য হইতেছে। একটী জিনিষ তাহার পরবর্ত্তীর কারণ হইতেছে, কিন্ত আবার উহাই তাহার পূর্ববর্ত্তী কোন কিছুর কার্য্য। ইহাকেই কার্যাকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, জগতের প্রত্যেক প্রমাণুই অপ্র সমুদ্য বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, কোন না কোন সম্বন্ধে জড়িও রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া ভन्नानक वानाञ्चवान श्रेश शिशाष्ट्र । ইউরোপে অনেক অন্তর্কাদী (Intuitive) দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের ধারণা, ইহা ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্তু এই প্রশ্নের এথনও মীমাংসা

হয় নাই। বেদাস্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম ইহা বুঝা উচিত যে, 'কেন' এই প্রশ্লটী এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিছু আছে, এবং উহার পরে আরো কিছু ঘটিবে। এই প্রশ্নে আর এক বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে. জগতের কোন পদার্থ ই স্বতন্ত্র নহে, সকল পদার্থেরই উপর উহার বহিঃস্থ অপর কোন পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ-একটী অপর্টীর অধীন – কেইই স্বতন্ত্র নহে। যথন আমরা বলি, 'ব্রহ্মের উপর কোন শক্তি কার্যা করিল ?' তথন আমরা এই ভুল করিতেছি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন বস্তুর ন্থায় বোধ করিতেছি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদিগকে অনুমান করিতে ইইবে যে, সেই ব্রহ্মও অপর কিছুর অধীন-সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসন্তাও অপর কিছুর দ্বারা রদ্ধ। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা 'নিরপেক্ষ সভা' শব্দটীকে আমরা জগতের স্থায় মনে করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত রেথার উপরে ত আর দেশকালনিমিত্ত নাই, কারণ উহা একমেবাদ্বিতীয়ং, মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র, একমেবাদিতীয়ং, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না. বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তাহা কথন মুক্ত-স্বভাব হইতে পারে না। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অনস্ত সাস্ত কেন হইল, এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক—উহা স্ববিরোধী। এই সব ফুল্ম বিচার ছাডিয়া দিয়া সাদাসিদে ভাবেও আমরা এ বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর, আমরা বুঝিলাম, ত্রহ্ম কিরুপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরুপে সাস্ত হইলেন, তাহা হইলে ব্ৰহ্ম কি ব্ৰহ্মই থাকিবেন—অনস্ত কি অনস্তই থাকিবেন ? তাহা হইলে ত অনস্ত সাস্তই হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি ? যে কোন विषय आभारतत मत्नत विषयीकृष्ठ रुष्ठ, अर्थाए मत्नत चाता मीमावस रुष्ठ, जाराह আমরা জানিতে পারি, আর যথন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তথন আমরা উহা জানিতে পারি না। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি দেই অনন্ত ব্ৰহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন, তাহা হইলে তিনি আর অনস্ত রহিলেন না; তিনি সদীম হইয়া গেলেন। মনের দারা বাহা কিছু দীমাবদ্ধ, সবই সসীম। অতএব, সেই 'ব্রহ্মকে জানা' এ কথা আবার ঁ স্ববিরোধী। এই জন্মই এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত হয় নাই: কারণ, যদি ইহার

উত্তর হয়, তাহা হইলে তিনি অসীম রহিলেন না; ঈশর 'জ্ঞাত' হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না — তিনি আমাদেরই মত একজন – এই চেয়ার **थाना**त्र मंত একটা জিনিষ হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বাদাই আজ্বের। তবে অধৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু 'জের' হইতেও আরো কিছু বেশী। এ কথাটী আবার বুঝিতে হইবে। তোমরা বেন অজ্ঞেরবাদীদের মত ঈশ্বর অভ্যের মনে করিয়া বাড়ীতে ঘাইও না। মনে কর এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি। আবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এবিষয় হয়ত একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্বেকাক্ত পদার্থগুলির ন্যায় জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন। ঈশ্বর বরং ষাহাকে 'জ্ঞাত' বলা হইতেছে, তাহা হইতেও আরও কিছু বেশী—স্কশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞান্ত বা অজ্ঞেয় বলেন, দে অর্থে নহে। ঈশার জ্ঞাত হইতে আরো কিছু অধিক। এই চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; বাস্তবিক উহা সেই পূর্ণ জ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র। কিন্তু ঈশ্বর তাহা হঁইতেও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ তাঁহাকে অণ্ডো জানিয়া – তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞানলাভ ক্রিতে হয়। তিনি সাক্ষিম্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনস্ত সাক্ষিশ্বরূপ। বাহা কিছু আমরা জানি, সবই অত্যে তাঁহাকে জানিয়া---তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আস্থার সারসভাস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি-সেই 'আমিই' আমাদের এই 'আমি র দারসভাস্করণ; আমরা দেই 'আমি'র ভিতর দিয়া স্তীত কিছুই জানিতে পারি না, স্থতরাং সমুদায়ই আমাদিগকে ব্রন্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে ইহাকে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া তবে জ্বানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম, চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের হইতে অনেক উচ্চে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্ধ উভয় হইতেই অনস্কণ্ডণে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মশ্বরূপ। কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত, কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বৰূপ ইহার প্রতি প্রমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন ? কারণ, তাঁহারই শক্তিতে আমরা খাসপ্রখাসকার্যা নির্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অক্তিত্বে আমাদেরও অভিজ। তিনি যে কোন এক জায়গা বিশেষে অবস্থান করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই বে, তিনিই সমুদলের সতাল্বরূপ—তিনিই আমার আত্মার আত্মা। তুমি ক্লোনরূপেই বলিতে পার না বে, তুমি তাঁহাকে জান—উহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। ভুমি লাফাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, স্থতরাং ভুমি তাঁহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে 'বিষয়ীকরণ'—(Objectification) জিনিষকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের স্থায় (জ্ঞের বস্তুর স্থায়) প্রত্যক্ষীকরণ— বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেথ, স্মরণকার্য্যে তোমরা অনেক জ্বিনিষকে 'বিষয়ী-ক্বত' করিতেছ—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ। সমুদর স্থতি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐ সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যথনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে যাই, তথন প্রথমেই ঐ গুলিকে যেন বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশরসম্বন্ধে এরূপ করা অসম্ভব; কারণ, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা স্বরূপ, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না। ছান্দোগ্য উপ-নিষদে আছে, 'দ য এষোহণিনৈতদাত্ম্যমিদং দৰ্ব্বং তৎসত্যং দ আত্মা তত্ত্বমদি শ্বেত-কেতো' ইহার অর্থ এই, 'সেই ফুল্মম্বরূপ জগৎকারণ জগতন্ত সকল বস্তুর আছ্মা, তিনিই সতাস্বরূপ, হে খেতকেতো তুমিই তাহাই।' এই 'তত্ত্বমসি'বাক্য বেদান্তের মধ্যে অতিশয় পবিত্রতম বাক্য-মহাবাক্য-বিলয়া কথিত হয়, আর ঐ পুর্বোদ্র বাক্যাংশ দারা 'তত্মিস'র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। 'তুমিই সেই' –ঈশ্বকে এতদ্বাতীত অন্ত কোন ভাষায় তুমি বর্ণনা করিতে পার না। ভগবান্কৈ পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে 'বিষন্ধী-ক্লত' করিতে হয়—তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা ত কথন ছইতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ের অনস্ত বিষয়ী। চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারথানির দ্রষ্টা—আমি উহার বিষয়ী। তদ্রুপ ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা—নিত্যজ্ঞাতা—নিত্য বিষয়ী। তাঁহাকে তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বস্তুর সারসভাকে—'বিষয়ীক্বত' করিবে—বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অভএব আমি তোমাদের নিকট পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় হইতে অনস্তপ্তণ উচ্চে-তিনি আমাদের সহিত অভেদ, আর বাহা আমার সহিত এক, তাহা কখন আমার জেয় বা অজেয় হইতে পারে না, যেমন তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্বেমও নহে, অজ্বেমও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জ্বানিতে পার না, তুমি, উহাকে নাড়িতে চাড়িতে পার না, অথবা উহাকে বিষয়' করিয়া উহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমি নিজেই তাহাই, তুমি তোমাকে উহা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবার উহাকে অজ্বেমও বলিতে পার না, কারণ অজ্বেম বলিতে গেলে অগ্রে উহাকে 'বিষয়ী' করিতে হইবে—তাহাত করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত—জ্বাত, আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্বাত থ অর্থে স্বায়র জ্বাতও নহেন, অজ্বেমও নহেন, তদপেক্ষা আননন্তগ্রেশে উচ্চ, তদ্ধপ আমাদের আ্বাও আমাদের জ্বানের কেন্দ্রস্বরূপ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথম, এই প্রশ্নই স্ববিরোধী, আর দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, অদৈতবাদে ঈশ্বরের ধারণা এই - একত্ব—স্থতরাং আমরা তাঁহাকে 'বিষয়ীকৃত' করিতে পারি না, কারণ, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাতে সঞ্জীবিত এবং তাঁহাতেই থাকিয়া সমুদ্র কার্য্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাহা কিছু করিতেছি সবই সর্বাদা তাঁহারই মধ্য দিয়া করিতেছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই, দেশকালনিমিত্ত কি ? অদৈতবাদের অর্থ এই, একটা মাত্র বস্তু আছে, চুইটা নাই। এক্ষণে আবার এই এক মত বলা হইল যে, সেই অনস্ত ব্রহ্ম দেশকালনিমিত্তের আবরণের দ্বারা নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, হুইটী বস্তু আছে,—দেই অনন্ত ব্ৰহ্ম একটা বস্তু, আর মায়া অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের সমষ্টি আর এক বস্ত। আপাততঃ ছুইটা বস্তু আছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয় ৷ অবৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাতে ছই হয় না। ছটী বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের স্থায়—গাঁহার উপর কোন নিমিত্ত কার্য্য করিতে পারে না,→এরপ তুইটী স্বতন্ত্র বস্তু থাকা আবগুক। প্রথমতঃ দেশ-কালনিমিত্তের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। কাল আমাদের মনের প্রতি পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতেছে, স্থতরাং উহা একটী স্বতন্ত্র অন্তিম্ব নহে। কথন কথন স্বপ্নে দেখা যায়, আমি যেন অনেক বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছি-কথন কথন আবার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকে কয়েক মাস অতীত হইল, বোধ করিয়াছে। অতএব দেখা গেল, কাল তোমার মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কালের জ্ঞান সময়ে সময়ে একেবারে উড়িয়া যায়, আবার অপর সময়ে আসিয়া থাকে। দেশ

সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার निर्मिष्ठे नक्षन कता अमस्य रहेरलंड, উहा तरिवार्ट, देहा जावात कान नेपार्थ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশকালনিমিত্তের ভিতর এই একটা বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উহারা অক্যান্য বস্তু হইতে পুথক ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা 'গুদ্ধ দেশের' বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চতুর্দ্দিকস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংশ্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না। তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে ছুইটা সামার মধাস্থিত অথবা তিনটা বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেশের অন্তিত্ব অন্ত বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তদ্ধপ; শুদ্ধ 'দেশ' সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না; দেশের ধারণা করিতে হইলে তোমাকে একটী পূর্ববর্ত্তী আর একটা পরবত্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা ঐ তুইটীকে যোগ করিতে হইবে। যেমন দেশ বহিঃস্থ তুইটী বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে, তদ্রপ কালও ছইটী ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণভাবের' ধারণা এই দেশ কালের উপর নির্ভর করিতেছে। এই 'দেশকালনিমিত্ত' সকল গুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই ্য, উহাদের শ্বতম্ব সত্তা নাই। এই চেয়ারথানা বা ঐ দেয়ালটার যেরূপ অন্তিত্ব আছে, উহাদের তাহাও নাই। এ যেন সকল বস্তুরই পশ্চাদেশস্থ ছায়াস্বরূপ, তুমি কোননতে উহাকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন সতা নাই – আমরা দেখিলাম, উহাদের বাস্তবিক অস্তিছই নাই। বড় জোর না হয় ছায়া: কিন্তু উহা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, উহারই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে—এ যেন তিনগুণের এক স্বাভাবিক মিশ্রণস্বরূপ—নানারূপ প্রসব করিতেছে। অতএব আমরা দেখিলাম এই দেশকালনিমিত্তের সমষ্টির অস্তিম্বও নাই এবং উহারা একেবারে অসংও (অন্তিত্বশূন্য) নহে। এ যেন ছায়ার ন্যায় সকল বস্তুকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উদা-হরণস্বরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে চিস্তা কর। তরঙ্গ অবশ্রুই সমুদ্রের সহিত অনভেদ, তথাপি আমরা উহাকে তরঞ্গ বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক্রপে জানি-্তেছি। এই বিভিন্নতার কারণ কি ? – নামরূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তুসন্তম্ভ

আমাদের মনে বে একটা ধারণা রহিয়াছে; আর, রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পুপুক্রপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি ? কথনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটী যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, তত দিন ঐ রূপটী ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে হইত। ইহাই মায়া। অতএব এই সমুদ্য জগৎ যেন সেই অন্ধের এক বিশেষ রূপ। অন্ধাই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সুর্যা তারা দবই দেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করে কে १-- ঐ রূপ। আর, ঐ রূপ-কেবল দেশকালনিমিত। ঐ দেশকালনিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যাই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয়। জীবাত্মা যথনই এই মায়া পরিত্যাগ করে, তথনি তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। আমাদের সমুদয় চেপ্তাই এই দেশকালনিমিতের উপর নির্ভর হইতে আপনাকে রক্ষা করা। উহারা সর্বদাই আমাদের পক্ষে বাধা निट्छ। আর **সাম**রা সর্ব্রনাই উহাদের কবল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। পণ্ডিতেরা 'ক্রমবিকাশবাদ' (Theory of Evolution) কাহাকে বলেন ? উহার ভিতর তুইটা ব্যাপার আছে। একটা এই যে. এক ক্লয়ানক অন্তর্হিত গুঢ়শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃস্থ অনেক ঘটনাবলি উহাতে বাধা দিতেছে—চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপুঞ্জ উহাকে প্রকাশিত হইতে দিবে না। স্কুতরাং এই অবস্থাপুঞ্জের সহিত সং-গ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব কলেবর ধারণ করিতেছেন। একটা ক্ষুদ্রতম কীটাণু, এই উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটী শরীর ধারণ করে এবং কতক-গুলি বাধাকে জ্বয় করিয়া থাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া অবশেষে মমুষ্যক্রপে পরিণত হয়। এক্ষণে যদি এই তত্ত্বটীকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আদিবে, যথন, যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহা অব-শেষে মন্ত্রযাক্সপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বহিঃস্থ ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই তর্তী দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে এইরূপ বলিতে হইবে:—প্রত্যেক কার্য্যের ছুইটা করিয়া অংশ আছে, একটা বিষয়ী, অপরটা বিষয়। একজন আমাকে

তিরস্কার করিল, আমি আপনাকে অস্থাী বোধ করিলাম — এথানেও এই ছুইটা বাাপার রহিরাছে। আর আমার সারাজীবংনর চেষ্টা কি ? না, নিজের মনকে এতদ্র সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারিব, অর্থাৎ সে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অমুভব করিব না। এইরূপেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি ? 'নিজে'কে দৃঢ় করা—উহাকে ক্রমশঃ সর্ব্ধপ্রকার অবস্থা সহাইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, নকুষাশরীর কালে সর্ব্ধাবস্থাসহনক্ষম হয়, আর যদি বিজ্ঞানের একথা সতা হয়, তবে আমাদের দর্শনের এই সিদ্ধান্ত, (অর্থাৎ এমন এক সময় আক্ষিবে, যথন আমরা সর্ব্ধপ্রকার অবস্থায় জয়লাত করিতে পারিব), অকাটা যুক্তির উপর স্থাপিত হইল, বলিতে হইবে; কারণ, প্রকৃতি সসীম।

এই একটী কথা আবার বুঝিতে হইবে - প্রকৃতি সদীম। 'প্রকৃতি সদীম' কি করিয়া জানিলে ? দর্শনের দারা উহা জানা যায়। প্রকৃতি সেই অনস্তেরই দীমাবদ্ধভাবমাত্র, অতএব উহা স্পীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যথন আমরা বাহিরের অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহাদিগকে জয় করিবার উপায় কি? আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্র-কায় মংস্থাটী তাহার জলস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি क्तिया छेश प्राथन करत १ आकारम छेड़िया- ११को इटेया। मरपाठी कन বা বায়তে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিল না—পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে। পরিবর্ত্তন সর্বাদাই 'নিজের' ভিতরেই হইয়া থাকে। এইব্ধপে আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ ব্যাপারটীতে পরিবর্ত্তন 'নিজের' ভিতর হইয়া হইয়াই প্রকৃতির জয় হইতেছে। এই তথ্টী ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর--দেখিবে, এথানেও 'সভভজর' 'নিজের' ভিতরে পরিবর্দ্ধনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। সবই নিজের উপর নির্ভর করে, এই 'নিজেটী'র উপর ঝোঁক দেওয়াই অবৈতবাদের প্রকৃত দৃঢ় ভূমি। 'অভভ, তুঃথ' এ সকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জ্জগতে উহাদের কোন অন্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণসমূহ পুনঃ পুনঃ ঘটলেও এসকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার "কথনই ক্রোধের উদ্রেক হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘুণা

করুক, যদি সেঁসকল আমি গায়ে না মাথি, তাহা হইলে আমারও তাহার প্রতি ঘূণার উদ্রেক হইবে না। এইরূপেই 'অগুভজয়' করিতে হয়—'নিজে'র উন্নতিসাধন করিয়া। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যা-গ্লিক উভর্গিকেই শুধু মেলে, তাহা নয়, বরং ঐ সকল সিদ্ধান্ত হইতেও উচ্চতর সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করে, আর এইজন্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইহা খুব লাগিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদান্মক ধর্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটি-তেছে না। কিন্তু এই অবৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের কুধা মিটিতেছে। শুধু প্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মানুষের চলিবে না, এমন বিশ্বাসও থাকা চাই, বাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে যাহা দেখিবে, তাহাই विश्वाम कत्रिरा वना रस, जाद रम भीखर वाजूनानरस मारेरव। \* \* \* । এইরূপ অন্ধবিধাস শুধু আমেরিকাতে নহে, সকল দেশেই আছে, আমাদের দেশে এই অন্ধবিশ্বাসের প্রবল রাজন্ব। অবৈত্বাদ কথন সাধারণ লোকের মধো প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই। সন্নাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেই জন্যই বেদাস্তের এক নাম হইয়াছিল 'আরণাক'। অবশেষে ভগবৎ কুপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিংলন, তথন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যথন নাস্তিকেরা সমুদ্র জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিল. তথন জ্ঞানীরা একমাত্র এই ধর্মকেই ভারতের এই নাস্তিকতান্ধ 🕮 র মোচনের একমাত্র উপায় দেখিলেন। ছুইবার উহা ভারতকে নাক্তিভতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম বৃদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বের নাস্তিকতা অতি প্রবল হইয়াছিল – ইয়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যেরূপ নাস্তিকতা, দেরপ নাস্তিকতা নহে; উহা হইতে অনেক জঘন্য নাস্তিকতা। আমি এক প্রকারের নান্তিক; কারণ, আমার বিশ্বাস—একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাস্তিকও তাই বলেন, ঠবে তিনি উহাকে 'জড়' আখ্যা প্রদান করেন, আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। এই 'জড়-বাদী' নাস্তিক বলেন, এই 'জড়' হইতেই মামুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আদিয়াছে। আমি বলি, ব্রহ্ম হইতে সমুদ্য হইয়াছে। আমি এরপ নাস্তিকতার কথা বলিতেছি না, আমি চার্ম্বাকের মতের কথা বলিতেছি—

থাও দাও মজা উড়াও; ঈখর আত্মা বা স্বৰ্গ কিছুই নাই; ধৰ্ম কতকণ্ডলি ধৃৰ্জ ্ত্ত পুরোহিতের কল্পনা মাত্র—'যাবজ্জীবেৎ স্থুখং জ্জীবেৎ ঋণং ক্বন্ধা মৃতং পিবেং।' এইরূপ নাস্তিকতা বৃদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বের এত বিশ্বৃত ষ্ট্রাছিল যে, উহার এক নাম 'লোকায়ত দর্শন'। এইরূপ অবস্থায় বুদ্দেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বর্ষ পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডালে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাবিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচ জাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল-নানা প্রকার ছিটা, ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ভূত দেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধর্ম্ম প্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানা প্রকার বিষয়ের থিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তথন আবার নান্তিকতার মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল-সন্ত্রান্ত লোকে যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্ট্য উঠিয়া বেদান্তের পুনরুদ্দীপন করিলেন। তিনি উহাকে একটা যুক্তিদক্ষত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অফট। বৃদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য ইহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। তদ্ধারা উপনিষদের দিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের দারা প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধ রূপে লোকসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপেও মাজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই নান্তিকগণের মুক্তির জন্ম-তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে তজ্জন্য তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে না; তাহারা যুক্তি চার। স্থতরাং ইউরোপের মুক্তি এক্ষণে এই বিচারপুত ধর্ম— অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদ. এই নির্স্তর্ণ ব্রন্ধের ভাবই পশুিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যথনই ধর্ম লুপ্ত হুইবার উপক্রম হয়, এবং অধর্মের অভ্যুথান হয়, তথনই ইহা আসিয়া থাকে। এই জন্মই ইউরোপ ও আনেরিকায় ইহা প্রবেশ লাভ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে। প্রাচীন উপনিষদ্গুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; এই সকল উপনিষদ্বক্তা ঋষিগণ কবি ছিলেন। তাঁহারা প্রচারও করিতেন না, অথবা দার্শনিক বিচারও করিতেন না, অথবা লিথিতেনও না। তাঁহাদের হৃদয়-উৎস্

ছইতে সঙ্গীতের ফোয়ারা বহিত। তার পর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি—হৃদয়, অনস্ত সহগুণ-তিনি ধর্মকে সর্ব্বদাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করি-. লেন। শঙ্করাচার্য্য উহাকে জ্ঞানের প্রথর আলোকে উদ্ভাদিত করিলেন-তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রথর জ্ঞানসূর্য্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অভুত হৃদয়—এই অভুত প্রেম ও দয়া সন্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, খুব যুক্তিপূর্ণ হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই मिनकांश्रम सांग हरेत, তবেই विख्वान ७ धर्म পরম্পরে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সকল সময় এবং সর্ব্ধপ্রকার অবস্থায় উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ী গিয়া মনে কিঞ্চিৎ চিস্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু জ্রুটি আছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, এই আধুনিক বিজ্ঞানকে এই এক পণেই আসিতে হইবে—হইবে কি—এথনই প্রায় উহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। যথন কোন প্রধান বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তীখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষত্বক ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন গ

> 'অগ্নিধথৈকে। ভূবনম্ প্রবিষ্টো রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতাস্তরাত্বা রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বহিশ্চ।'

'যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত ইইতেছেন, তদ্ধপ সেই এক বন্ধ সর্বভৃতের অন্তরাত্মা নানারূপে প্রকাশিত ইইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।' বিজ্ঞানের গতি কি আপনারা ব্রিতেছেন না ? হিন্দুজাতি মনস্তরের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর ইইয়াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর ইইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা এক স্থানে পঁহছিতেছেন। মনস্তরের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌমিক সন্তাম প্রছিতেছি—ফিনি সকল বস্তর অন্তরাত্মা ব্রহুপ, ফিনি সকলের সার ও সকল বস্তর সত্যস্তরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসন্তর্গন বাহাবিজ্ঞানের ছারাও আমরা এই এক তত্ত্বে পঁহছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—জগতে যাহা কিছু আছে, উহা দেই সকলের সমষ্টিশ্বরূপ।

আর সমুদর মন্থ্যজাতির গতি বন্ধনের দিকে নয়, মুক্তির দিকে মান্থ্য নীতি-প্রায়ণ ছইবে কেন ? কারণ, নীতিই মুক্তির এবং তুর্নীতি বন্ধনের পথ।

অবৈতবাদের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, গোড়া হইতেও উহা অপর ধর্মের বা অপর মতের উপর আঘাত করে না, প্রভাত উহাদিগকে আপন আদর্শে পাঁছছিবার পথস্করূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা অবৈতবাদের আর এক মহত্ব—ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য্য যে,

> 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং যোজয়েৎ সর্কাকর্মাণি বিদ্ধান্ যুক্তঃ সমাচরন্।'

'জ্ঞানী, অজ্ঞ অতএব কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না; বিদ্ধান ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার কর্মে নিয়োগ করিবেন।'

অবৈতবাদ ইহাই বলেন-কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকল-কেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অ**দ্বৈ**তবাদ যে **ঈশ্ব**র প্রচার করেন, তিনি সকল জগতের সমষ্টিম্বরূপ; এই মত যদি সতা হয়, তবে উহা অবশ্রত শ্রুকল মৃতকে উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে। সর্বসাধারণের উপযোগী সার্ব্বভৌমিক ধর্মকে কেবল খণ্ডভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, উহার সর্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যক। অন্য কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত স্পষ্টরূপে নাই। তাহা হইলেও তাঁহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইবার জনা চেষ্টা করিতেছেন। থণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জনা যে, উহা সর্ব্বদাই সমষ্টি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অদৈতবাদের সহিত এই জন্যই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতে কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন—তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক; ইহার কারণ, অশিক্ষিত লোকের মনে স্বভাবতঃই দৈতবাদের উদয় হয়। দৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, ইহা জগতের খুব স্বাভাবিক ব্যাথ্যা—কিন্তু এই দৈতবাদীদিগের সহিত অবৈতবাদীর কোন বিবাদ নাই। বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের ৰাহিরে কোথাও স্বর্গে বা অপর কোন স্থানে অবস্থিত—অবৈতবাদী বলেন. জগতের ঈশ্বর তাঁহার নিজেরই অন্তরাত্মাস্বরূপ, তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলা কেবল তাঁহার নিন্দা করা মাত্র। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অব-স্থিত কি করিয়া বল ? তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাব – ইহা মনে করাও যে ভয়ানক। আমরাই আমাদের নিজেদের সর্বাপেকা নিকটবর্ত্তী। 'তুমিই তিনি', এই

কথা ব্যতীত আর কিব্লুপে কোন্ ভাষায় এই সন্নিহিতত্ত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে ? যেমন দ্বৈতবাদী অদৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও উহাকে ভগবন্ধিন্দা বলেন, অহৈতবাদীও তদ্রপ হৈতবাদীর কথায় ভয় পাইয়া থাকেন। মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে নিজের জ্ঞেয় বস্তুর স্থায় জ্ঞান করিতে সাহস করে ? তাহা হইলেও তিনি জানেন, ধর্মজগতে উহার স্থান কোথায়—তিনি জানেন, তাঁহার দিক হইতে তিনি ঠিক দেখিতেছেন, স্কুতরাং দৈতবাদীর সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই। যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেথিয়া বাষ্টিভাবে দেথিতেছেন, তথন তাঁহাকে অবশ্যই বহু দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে অবশাই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে। তাহা না হইয়া যাইতেই পারে না। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও অদৈতবাদী জানেন, দৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন. তাঁহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইথানে দৈত-বাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দৈতবাদীই স্বভাবতঃই এমন একজন স্বঞ্চ ঈশ্বরে বিশ্বাদ করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তি দম্পন্ন মনুষ্য মাত্র, আর যেমন মামুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে, কতকগুলি অপ্রিয় থাকে দৈতবাদীর ঈশবেরও তাহা আছে। তিনি কোন কারণ বাতিরেকেই কাহারও প্রতি সম্ভষ্ট, সাবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত। আপনারা দেখিবেন, সকল জাতিতেই এমন কতক্তুলি লোক আছেন, ধাঁহারা বলেন, আমরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন; যদি অনুতপ্ত সদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবৈই আমাদের ঈশ্বর তোমায় রূপা করিবেন। আবার কতকগুলি দৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর গাঁহাদের প্রতি সদয়, গাঁহারা তাঁহার অস্তরঙ্গ তাঁহারা পূর্ব 🎫 তই নির্দিষ্ট আছেন—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সন্ধার্ণত। নাই। এই জন্মই এই সকল ধর্ম চিরকালই পরস্পারের সহিত বন্ধ করিবে, করিতেছেও। আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ, অশিক্ষিতদিগের ভাব সকল সময়েই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। দৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না। মনে কর একটা ঘোডা--- ছেকডা গাডীর ্ষাড়া বক্ত তা দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিবে, লণ্ডনের লোক বড় থারাপ,

কারণ প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যন্ত হইয়াছে। সে ইশু অপেক্ষা আর অধিক কি রুঝিবে গ বাস্তবিক কিন্তু চাবুকে লোককে আরও থারাপ করিয়া তোলে। গাঢ় চিস্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকল দেশেই বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা চিরকাল ন্মত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। স্থতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপর পক্ষে, আমরা ইহাও জানি, সকল দেশেরই চিন্তাশীল মহাপুরুষগণ এই নিগুণ ব্রন্ধের ভাব লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই ভাবে অন্ত্র্পাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইরূপ বাক্তিই লক্ষ লক্ষ বাক্তির ভিতরে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবগণের প্রাণে শুভ পরিত্রাণপ্রদ শক্তি-সঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা আবার ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষই অহৈত-বাদী ছিলেন বলিয়া অপরের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন। তিনি সাধারণকে 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' এ কথাও শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণ লোকে, যাহারা স্ঞাণ ঈশ্বর হইতে আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহা-দিগকে তিনি তাহাদের স্বর্গন্থ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিথাইলেন, কিন্তু ইহাও বলিলেন, যথন সময় আসিবে, তথন তোমরা জানিবে, 'আমি তোমা-দিগেতে, তোমরা আমাতে, যাহাতে তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত একীভত হইতে পার, কারণ, আমি ও আমার পিতা অভেদ'। বৃদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সাধারণ লোকে তাঁহাকে নাস্তিক আথাা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটী সামান্ত ছাগের জন্য প্রাণ পর্যান্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই বৃদ্ধদেব মনুষা জাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। যেথানেই কোন প্রকার নীতিবিধান দেখিবে, সেইখানেই দেখিবে, তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক। জগতের এই সকল উচ্চদদম ব্যক্তিগণকে তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না বিশেষতঃ এক্ষণে মনুষাজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে—শতবর্ষ পূর্বের যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন কি পঞ্চাশংবর্ষ পুর্বেষ যাহা কেহ স্বগ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোভ প্রবাহিত হইরাছে। এ সময়ে কি আর লোককে এরূপ সন্ধীর্ণ ভাবে আবদ করিয়া রাথা যায় ৪ লোকে পশুতুলা চিন্তাহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা অসম্ভব। এখন আবশ্যক, উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হাদর আনস্ভ জ্ঞানের সহিত অনস্ভ, প্রেমের যোগ। স্ক্তরাং, ন্বেদাস্কবাদী বলেন, সেই অনস্ভ সন্তার সহিত একীভূত হওরাই একমাত্র ধর্ম; আর তিনি ভগবানের শুণ কেবল এই কয়েকটা বলেন,—অনস্ভ সন্তা, অনস্ত জ্ঞান ও অনস্ত আনন্দ, আর তিনি বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ বাতীত সন্তা কথন থাকিতে পারে না। জ্ঞানও আনন্দ বা প্রেম বাতীত এবং আনন্দও কথনও জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সন্মিলন—এই অনস্ভ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের মিলন। আমরা চাই সর্কাঙ্গান উন্নতি—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। বৃদ্ধদেবের ন্যায় মহান্ হৃদ্ধের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব। আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষো পৌছিতে প্রাণপণে চেটা



## জগৎ |

### বহিজ্জগৎ।

স্থানর কুস্থমরাশি চতুর্দিকে স্থবাস বিতরিতেছে, প্রভাতারণ অতি স্থানর বেলাহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা স্থানর বর্ণ ধরিয়া শোভিতেছে। জগলু ল্লাপ্ডই স্থান্দর, মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্যা ক্লান্তিত্ত। শৈলমালা গন্তীরভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক, প্রবল ধরবাহিনী সমুদ্রাভিমুখ-গামিনী প্রোত্যবিনী, পদচিহ্নহীন মন্ধানেশ, অনস্ত অসীম সাগর, তারকারাজিমপ্তিত গগন—এ সকলই গন্তীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক। প্রকৃতিশব্দরাঞ্জত সমুদ্র অন্তিত্ব সমন্তি স্থতিপথাতীত সময় হইতেই মানবমনের উপর কার্য্য করিতেছে। উহা মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারিতেছে, আর প্রপ্রভাবের প্রতিক্রিয়াম্বরূপ ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতেছে, উহা কি এবং ক্রোথা হইতে? অতি প্রাচীন মানবরচনা বেদের প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত দেখিতে পাই। কোথা হইতে ইহা আসিল গু যথন অন্তি নান্তি কিছুই ছিল না, তম তমে আরত ছিল, তথন কে এই জগৎ স্থজিল গু কেমন করিয়াই বা

স্থাজিল ? কে এই রহদ্য জানেন ? বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আদিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্ধু আবার লক্ষ লক্ষ বার
উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক
উত্তরেই কিছু না কিছু সত্যু আছে—কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যুও
ক্রমণঃ বল সংগ্রহ করিবে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ
প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্ত্তমান মানবজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহা
ভ্রাপনাদের সমক্ষে স্থাপনে চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল। প্রথম এই,—যখন অন্তি নান্তি কিছুই ছিল না, उथन এই জগৎ ছিল না-এই গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ, আমাদের জননী ধরণী, সাগ্র মহাসাগ্র, নদী, শৈল্মালা, নগ্র, গ্রাম, মানবজাতি, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, বিহঙ্গম, এই অনস্ত বহুধা সৃষ্টি, এমন এক সময় ছিল, যথন ইহা ছিল না। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ १ কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মামুষ আপন চতুদ্দিকে দেখে কি ? একটা কুদ্র উদ্ভিদ্ লও। মাতুষ দেখে, উদ্ভিদ্টী ধীরে ধীরে মাটী ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, শেষে বাডিতে বাডিতে অবশেষে হয়ত একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁভার, আবার মরিয়া বায়--রাথিয়া বায় কেবল বীজ। উহা ঘুরিয়া একটা বৃত্ত সম্পুরণ করে: বীজ হইতে উহা আইসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুন: পরিণাম। একটী পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিম্ব হইতে জন্মায়, স্থলার পক্ষিরূপ ধরে, কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাথিয়া যায় কেবল অপর কতকগুলি ডিম্ব—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্য্যগ্রন্ধাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মামুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন, কতকশুলি বীজ, কতকগুলি মূল উপাদান, কতকগুলি ফুল্ম আকার হইতে আরম্ভ, উহারা স্থলাৎ স্থলতর হইতে থাকে, কিছু কালের জন্য ঐরূপে চলে, পুনরায় ঐ স্ক্র রূপে চলিন্ধা গিন্না উহাদের লম। বৃষ্টির ফোঁটাটী, যাহার ভিতরে এক্ষণে স্থব্যক্রণ থেলিতেছে, বাতাদে অনেক দূর চলিয়া গিয়া পাহাড়ে প্রেঁটছে, সেখানে উহা বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল খুরিরা উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে পহছে। আমাদের চতুদ্দিকস্থ প্রক্ততির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি, বর্ত্তমানকালে হিমশিলা ও নদীসমূহ, বড় বড় পর্কত্সমূহের উপর কার্য্য করিতেছে; উহারা ধীরে অথচ নিশ্চিত তাহাদিগকে গুঁড়াইতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে, বহিন্না চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের ন্যায় শব্দ হইতেছে, ভবিষাতে আবার ফাঁপিয়া উঠিয়া ভবিষ্যৰংশীয়দের পর্বত হইবে বলিয়া। আবার উহা পিষ্ট হইনা গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে। বালি হইতে উঠে এই পর্ব্বতগুলি বালিতে গিয়া আবার মিশায়। বড় বড় জ্যোতিক্ষগণ সম্বন্ধেও তাহাই; আমাদের এই পৃথিবী নীহারময় পদার্থবিশেষ হইতে আসিয়াছে—ক্রেমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়াছে, পরে এই আমাদের নিবাসভূমিরূপা এই বিশেষাকৃতিবিশিষ্টা ধরণা রচিয়াছে। ভবিষ্যতে উহা, আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নই হইবে, থগু থগু হইবে, গুঁড়াইবে, শেষে সেই মূল নীহারময় স্ক্লেরূপে যাইবে। প্রতিদিন আমাদের সন্মুথে ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত সময় হইতেই ইহা হইতেছে। ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি তাঁহার সকল কার্য্যেই সমপ্রণালীক (Uniform), যদি ইহা সত্য হয়, এবং এ পর্যান্ত কোন মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে नारे त्य, এक है। कुछ वानुकना त्य अनानी उत्य नियस स्रष्टे, अका छ अका छ হুৰ্যা, তারা, এমন কি, সমুদয় জগদ্ব হ্বাণ্ড স্বজ্বতেও সেই একই প্রণালী, একই নিয়ম, যদি ইহা সতা হয় যে, একটী প্রমাণু যে কৌশলে নিশ্মিত, সমুদ্য জগৎও সেই কৌশলে নির্মিত, যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদর জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে, যেমন বেদে আগে হইতেই বলা হইয়াছে—"একথও মৃত্তি-কাকে জানিয়া আমরা জগদ্ধাওত সমুদ্য মৃত্তিকা সম্বন্ধেই জানিে পারি।" একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ন লইয়া উহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে 🐃 রা জগদ্ধ -ন্ধাণ্ডের স্বন্ধপ জানিতে পারি। একটা বালুকণার গতি পর্য্যবেক্ষণে, সমুদয় জগতের রহসা জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে এই তত্ত্ব এই জগদ্ব স্নাণ্ডে খাটা-ইয়া দেখিতেছি, প্রথমতঃ যে, সকলই আদি ও অস্তে প্রায় সদৃশ। পর্ব্বত উঠে वानि इटेरज, यात्र आवात वानिएज; ननी इत्र वाष्ट्र इटेरज, यात्र आवात वास्ट्र ; উদ্ভिদজীবন আদে বীজ হইতে, যায় আবার বীজে; মানবজীবন আদে মনুষ্য-জাবাণু হইতে, যার আবার জীবাণুতে। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারময় অবস্থা হইতে আদিয়াছে, যায় আবার দেই নীহারময় অবস্থায়। ইহাতে আমরা শিথি কি ? শিথি এই যে, বাক্ত অর্থাৎ তুল সবস্থ! —কার্যা,

সৃক্ষভাব—উহার কারণ। সর্বন্ধনির জনকম্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশঃ কারণলয়ঃ"।'

যদি এই টেবিলটীর নাশ হয় ত, উহা কেবল উহার কারণ রূপে পুনরাবর্হিত 🌞 হইবে মাত্র—সেই স্ক্ষরূপও প্রমাণুতে ফিরিয়া যাইবে, যাহার স্ক্ষিলনে এই টেবিল-নামক পাদার্থটী উৎপন্ন হইরাছিল। মাতুষ যথন মরে, তথন, যে সকল ভূতে তাহার দেহ নির্মিত, তাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি হয়। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে, যে ভূতসমষ্টি উহাকে এই অকোর দিয়াছিল, তাহাতে পুনরাবর্ত্তন করিবে। ইহাকেই নাশ বলে—কারণ্লয়। স্বতরাং আমরা শিথিলাম, কার্যা কারণের সহিত অভেদ, ভিন্ন নহে, উহা কেবল আর এক রূপধারিমাত। যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি তাহারা কারণ, আর টেবিলটী কার্যা, এবং ঐ সকল কারণ-গুলিই এথানে টেবিলব্ধপে বর্ত্তমান। এই গেলাসটী একটী কার্য্য—উহার কতক-গুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্য্যেতে এথনও বর্ত্তমান দেখিতেছি। গেলাস নামক কতকটা জিনিষ আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি, এই ছইটা কারণ – নিমিত্ত ও উপাদান এই ছুইটা কারণ – মিলিয়া গেলাস নামক এই • আকারটী হইয়াছে। ঐ তুই কারণই বর্ত্তমান। যে শক্তিটা কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল, তাহা সংহতিশক্তিরূপে বর্তমান—তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ কুদ্র কুদ্র থগুগুলি সব থসিয়া পড়িবে এবং ঐ গেলাসরূপ উপাদানটীও বর্ত্তমান। গেলাসটী কেবল ঐ স্ক্র্ম কারণ গুলির আর এক রূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটী ভাঙ্গিয়া ফেলাহয়, তবে যে শক্তিটা সংহতিরূপে উহাতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া পুন: নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্বারূপ ধরিবে ও সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরার নব রূপ ধরে।

অতএব আমরা পাইলাম, কার্য্য কথন কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা সেই কারণের পুনরাবিভাব মাত্র। তারপর আমরা শিথিলাম, এই কুদ বিশেষ রিশেষ রূপ সকল, যাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ বা তির্য্যাজাতি বা মানব বলি, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘ্রিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ কৃক্ষ প্রসবিল। কৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক কৃক্ষ হয়—আবার অন্ত বীজ হয়, আবার আর এক কৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা গড়াইয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাঙ্গা ইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার নদীতে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছে, পড়িতছে, শুগৃচক্র চলিতেছে। সমুদ্র জীবন সম্বন্ধই এইরূপ—সমুদ্র অন্তিত্ব

যাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে শুনিতে বা কল্পিতে পারি, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহাই এইরপেই চলিতেছে—ঠিক বেমন মহুষ্যদেহে নিংখাস প্রশ্বাস। সমূদর স্থাইই, স্কৃতরাং, এইরপে চলিরাছে, একটী তরঙ্গ উচিতেছে, একটী পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক কর্জেরই সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া অবনতি, প্রত্যেক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া তরঙ্গ। সমূদর ব্রহ্মাণ্ডেই, উহার সমপ্রণালীকতাহেতু একই নিয়ম ঘটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমূদর ব্রহ্মাণ্ডই ঘেন এককালে স্ক্রেরণে লয় হইতে বাধা; স্বর্যা, চক্র, গ্রহ, তারা, পৃথিবী, মন, শরীর, যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সমন্ত বস্তুই নিজ স্ক্র্কারণে লয় বা তিরোভাব হইবে — আপাত দৃষ্টতে যেন বিনাশ হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহারা উহাদের কারণে স্ক্রেরণ থাকিবে। উহা হইতে আবার তাহারা বাহির হইবে, আবার পৃথিবী, চক্র, স্ব্যা, সমগ্র জগৎ প্রস্বিবে।

এই উত্থান পতন সম্বন্ধে আর একটা বিষয় জানিবার আছে। বাজ বৃক্ষ হইতে আইসে। উহা অমনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ হয় না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি সৃষ্ণ অব্যক্ত কার্য্যের সময়ের আব্শুক। বীজকে থানিকক্ষণ নাটীর নীচে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। উহাকে আপনাকে থগু থণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়, যেন আপ-নাকে থানিকটা অবনত করিতে হয়, আর ঐ অবনতি হইতে উহার পুনরুলতি হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদর ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য অব্যক্তভাবে স্ক্ররপে কার্য্য করিতে হয়, যাহাকে প্রালয় বা স্প্রির পূর্ব্বাবস্থা বলে, তাহার পর আবার পুনঃস্টি হয়। এই জগৎপ্রবাহের একটা প্রকাশকে—অর্থাৎ স্থান-ভাবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার পুনরাবিভাব —ইহাকেই কল্প বলে। সমুদ্য ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে কল্পে কল্পে চলিয়াছে। প্রাক্তিতম ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্মভী প্রত্যেক পরমাণু পর্যান্ত, সব জিনিষ্ট এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে। এক্ষণে আবার একটা গুরুতর প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি, সক্ষতর রূপগুলি ধীরে ধীরে বাক্ত হইতেছে ক্রমশঃ স্থলাৎ স্থলতর হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য্য অভেদ— কার্য্য কেবল কারণের রূপান্তরমাত্র। অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড শুক্ত হইতে প্রস্থত হইতে পারে না। কিছুই কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না, শুধু তাহা মহে, কারণটীই কার্য্যের ভিতর স্ক্রারূপে বর্ত্তমান।

তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ বস্ত হইতে প্রস্ত হইমাছে ? পূর্ববন্তী স্ক্ষ ব্রহ্মাণ্ড

হইতে। নামুষ কোন্ বস্ত হইতে প্রস্তুত পূর্পবৈত্তী ফুক্মরণ হইতে। উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই জগদুন্দাণ্ড এই জগতেরই হক্ষাবস্থা হ**ইতে** , প্রস্তুত হইয়াছে। একণে উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। উহা পুনরায় ঐ স্ক্র রূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, সুক্ষরপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূলাও স্থূলতর হয়, য়তদিন না উহারা উহাদের চরমসীমায় পৌছে; চরমে পৌছিলে, তাহারা আবার পালটিয়া স্ক্রাৎ স্ক্রন্তর হয়। এই স্ক্র্ হইতে আবির্জাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতরক্সপে পরিণতি—কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তন—ইহাকেই বর্ত্তমান কালে 'ক্রমবিকাশ'বাদ বলে। ইহা অতি সভা, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জাবনে উহা দেখিতেছি; বিচারবান কোন ব্যক্তিরই এই 'ক্রমবিকাশ' বাদীদের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্ত আমাদিগকে আরও একটা বিষয় জানিতে হইকে—তাহা এই যে প্রত্যেক ক্রমবিকাশ, একটা ক্রমসঙ্কোচের দারা পূর্ব্ববর্ত্তিত। বীজ বুক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সুক্ষরপ, যাহা হইতে বৃহৎ কৃষ্ণটী আসিয়াছে, আবার আর একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ ঐ বীজরূপে ক্রমসস্কৃচিত হইয়াছে। সমুদ্র বৃক্ষটীই ঐ বীজে বর্ত্তমান। শৃশু হইতে কোন বুক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বুক্ষ বীজ হইতে **আইসে.** আর কতকগুলি বীজ কতকগুলি বৃক্ষই জন্মায়, অপর বৃক্ষ নহে। ইহাতেই দেখাইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল সেই বীজমাত্র; আর সেই বাজে সমুদয় বৃশ্চীই রহিয়াছে। সম্দয় মনুষ্যত্ব ঐ এক জীবাণুর ভিতরে, উহা আবার ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়। সমুদ্য ব্রহ্মাণ্ডই—স্থল ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে। সবই কারণে, উহার ফুল্মরূপে রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমবিকাশ' বাদ, স্থূলাৎ স্থলতররূপে ক্রমপ্রকাশ-এইনত অতি সতা। উহা সম্পূর্ণরূপে সতা; তবে প্রত্যেক ঘটনাটীই একটী ক্রমসঙ্কোচের দারা পূর্ব্ববর্ত্তিত। অতএব যে কুদ্র অণুটী পরে মহাপুরুষ হইল, তিনি সেই ক্রমসক্ষচিত মহাপুরুষই ছিলেন, তিনি আবার মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইবেন। যদি ইহাই সভ্য হয়, তবে আমাদের ক্রমবিকাশবাদীদের সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটী অঙ্গীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশকর্তা না হইয়া উহার প্রবল সহায় হইবেন।

এতদ্র আমরা দেখিলাম, শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হইল, এই হিসাবে -স্ষ্ট হইতে পারে না। সকল জিনিবই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনস্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল ক্রমবর্ত্তী তরঙ্গ ও অবনতি ক্রমে উহাদের গতি হয়। সক্ষভাবে ৃএকবার গতি, আবার স্তৃলভাবে আগমন। সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রম্নদ্ধোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলিতেছে। স্থতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পুর্বের অবশুই ক্রমসঙ্কৃচিত হইয়াছিল, আবার উহা এই সকল বিভিন্নরূপে আপনাকে বাক্ত করিবে—আবার আর একবার ক্রমসন্ধ-চিত হইবার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ, একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখি ছুইটা জিনিষ ঐ উদ্ভিদ্ রূপের একত্বসম্পাদন করিতেছে, উহার উৎপত্তি ও বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই ছুইটা মিলিয়াই ওই একত্ব বিধান ক্লরিতেছে — উদ্ভিদ্ জীবন। অতএব ঐ উদ্ভিদ্ জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের যেন একটা গাঁট বলিয়া ধর। আমরা সমুদয় বস্তরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধরিতে পারি-জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মাহুষ ঐ শৃঙ্খলের একটী গাঁট: আর—যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন—নানারূপ বানর তারপর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্গণ যেন ওই প্রাণ-শৃঙ্খালের অন্যান্য গাঁট সকল। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম থণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথা হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর; আর আমরা এই মাত্র যে নিয়ম পাইলাম, তাহা প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশই পূর্ববর্তী কিছুর ক্রমসঙ্কোচ, আর অতি নিয়তম জন্তু হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মান্ত্র পর্যান্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশাই অপর কিছুর ক্রম-সঙ্কোচ হইবে। কিদের ক্রমদঙ্কোচভাব ? ইহাই প্রশ্ন। কোন পদার্থ ক্রম-সঙ্কৃচিত হইয়াছিল ? ক্রমবিকাশবাদী তোমাদিগকে বলিবেন, তোমার ঈশ্বর-ধারণা ভুল। কারণ, তোমরা বল, চৈতনাই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি বে, চৈতন্য অনেক পরে আইদে। মান্ত্র্য ও উচ্চতর জম্ভতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বৰ্ষ অতীত হইশ্বাছে। ভয় পাইও না, তোমরাও নিজ মত থাটাও। রক্ষ বীজ হইতে আদে, আবার বীজে যায় – আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবী তাহার কারণ হইতে আসে আবার কারণে যায়। এই সমুদর শৃথ্যলের শেষ কি ? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপ, অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে এ সমুদয় 'ক্রুমবিকাশ'-শীল জীবপ্রবাহের একপ্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণ মানব। অন্তে পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, স্কুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

অত এব আদির ঐ জীবাণু অবশুই উচ্চতম চৈতন্তের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা দেখিতে না পার, কিন্তু সেই ক্রমসম্ভূচিত চৈতক্তই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, যতদিন না উহা সম্পূর্ণতম মানবন্ধশৈ প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে গণিতের দারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি শক্তির অবিনশ্বরত্বের নিয়ম ( Law of Conservation of Energy ) সত্য হয়, তবে তুমি কোন যন্ত্র হইতে কিছু পাইতে পার না, যদি তুমি পূর্বের উহাতে তাহা না দিয়া থাক। এঞ্জিন হইতে তুমি যতটুকু কার্য্য পাও, তাহা তুমি উহাতে, জল কয়লারূপে যাহা দিয়াছিলে, ঠিক ততটুকুই—এক চুল বেশীও নয় কমও নয়। আমি এক্ষণে যে কার্য্য করিতেছি, তাহা আমি আমার ভিতরে বায়ু, খাল্প ও অক্সান্থ পদার্থ-রূপে যাহা দিয়াছি, ঠিক ততটকু। কেবল সেগুলি আর একরূপে পরিণত হয় মাত্র। এই বিশ্বভ্রদাণ্ডে এক বিন্দুজড় বা এতট্টকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি ? यদি উহা জীবাণুতে বৰ্ত্তমান না থাকে, তবে উহা অবশ্ৰুই আকন্মিক বলিতে হইবে —অসং (কিছু না) হইতে সতের (কিছুর) উৎপত্তি হইল, যাহা অসম্ভব! তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন অন্ত অন্ত বিষয়ে দেখি, 'যেথানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ, তবে কথন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত। এই শৃভালের এক প্রান্ত পূর্ণমানব মুক্তপুরুষ, দেবমানব, যিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদ্য অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাকে আর এই জন্মতার ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। সেই মানব যাহাকে খ্রীষ্টারানরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বৃদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃভালের এক প্রাস্ত, আর সেই শরীরই ক্রমসন্ধুচিত হইয়া ওই জীবাণুরূপে প্রতিভাসিত।

একণে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কি ইইল ? এই জগতের শেষ পরিণাম কি ? চৈতন্ত —তাই নয় কি ? জগতের দব শেষে হয় চৈতনা। আর যথন ঐ চৈতনা ক্রমবিকাশবাদীদের মতে, স্প্রষ্টির শেষ বস্তু হইল, তাহা ইইলে চৈতনাই আবার স্প্রির নিয়স্তা — স্প্রের কারণ ইইবেন। মান্ত্র্যে জগৎসম্বন্ধে চরম ধারণা কি করিতে পারে ? মান্ত্র্য এই ধারণা করিতে পারে যে, জগতের এক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বন্ধ —ফগতের প্রত্যেক বস্তুতেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশিত—সেই প্রাচীন 'অভিপ্রায়বাদী' (Design theory) আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইভেছি যে, চৈতনাই জগতের শেষ বস্তু —স্প্রিকমের ইহাই শেষবিকাশ।বেশ

কথা, কিন্তু মানুষ জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বর্ষ পূর্বের জ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ প্রকাশিত জ্ঞান ছিল না কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর স্পীর শেষ চৈতন্য—মামুষ। তবে আদি কি হইল p আদিও চৈতন্য। আদিতে সেই চৈত্ন্য ক্রমসঙ্কুচিত হয়, আবার পরিণামে উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদর জ্ঞানসমষ্টি অবশুই সেই ক্রমসঙ্কৃচিত সর্বব্যাপী চৈতন্য সমষ্টি। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। উহাকে অন্য যে কোন নাম দাও না কেন, ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনস্ত বিশ্ববাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রম-সম্কৃতিত হইয়া স্ক্র হইলেন, আবার সেই চৈতনাই আপনাকে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতেছেন - যতদিন না তিনি পূর্ণ মানব, গ্রীষ্টমানব, বৃদ্ধমানবে পরিণত হন। তথন তিনি নিজস্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন. "আমরা তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই থাকিয়া চলিতেছি, তাঁহাতেই আমাদের সতা।" এই জনাই সকল শাস্ত্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব। বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না, পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইতে পারিবে না। এই বিশ্ববাপী চৈতনাকেই ব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয় ন, আপনি পুরাতন 'ঈশ্বর'
শক্ষটী ব্যবহার করেন কেন ? কারণ, যত কথা ব্যবহৃত হইতে পারে তন্মধো
উহাই সর্ব্বোত্তন। তাহার কারণ,—মান্তবের সকল আশা তরসা সকল স্থথ

ঐ এক শব্দের উপর কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।
যথন বড় বড় সাধু মহাত্মারা ঐরূপ শব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহালর অর্থপুর
ভালরপেই ব্রিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচাতি হইয়া পড়িল,
তথন অজ্ঞলোকে ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিতে লাগিল। তংশের ফল এই
হইল যে, শব্দগুলির মহিনা হাস হইল। 'ঈশ্বর' শব্দটী প্ররণাতীত কাল
হইতে আসিয়াছে আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, আর এক সর্ব্ব্রোপী
চৈতন্যের তাব, ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্ব্বোধ ঐ শব্দ ব্যবহারে
আপত্তি করিলেই কি উহা তাজিতে বল ? আর একজন আসিবে, বলিবে আমার
এই শব্দটী লও, অপরে আবার তাহার শব্দ লইতে বলিবে। এক্রপ হইলে ত
এইরূপ বাজে শব্দের কিছু অস্ত থাকিবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটীই
ব্যবহার কর, কিন্তু উহাকে আরও ভালভাবে ব্যবহার কর, মন হইতে কুসংস্কার

তাড়াইয়া দাও, আর সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর, যে, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি ? যদি তোমরা 'ভাবযোগবিধান' (Law of Association of ideas) কাহাকে বলে বুঝা, তবে জানিবে এই শক্তুলির সহিত্যনানাপ্রকার মহৎ মহৎ শক্তির ভাব যুক্ত আছে, লক্ষ লক্ষ মানব উহা ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ শক্তুলির পূজা করিয়াছে, আর উহাদের সহিত যাহা কিছু সর্ব্বোচ্চ ও স্থন্দরতম, যাহা কিছু যুক্তিবুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাম্পদ, মহুষ্যস্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও স্থন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব এই শক্তুলি ঐ সমস্ত ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ হয়, স্থতরাং উহাদিগকে তাগ করিতে পারা যায় না। আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জাং স্থাজিয়েন, তাহা ইইলে উহা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এই সমৃদ্য বিচারাদির পর আমরা সেই প্রাচীন পুরুষের নিকটই পৌছিব।

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম যে জাগতিক শক্তির এই সকল বিকাশ-তাহাদিগকে যে নামই দাও না কেন, ভূত বা চিন্তাশক্তি বা শক্তি বা চৈতনা তাহার। সেই বিশ্ববাপী চৈতনোরই প্রকাশ। আমরা ভবিষাতে তাঁহাকে পরম প্রভু বলিয়া আখ্যাত করিব। যাহা কিছু দেখ, শোন, বা অন্কুত্তব কর্ সব্ট তাঁহার স্বাষ্টি,—ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম —আরো ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং। তিনি স্থ্য ও তারকারণে উজ্জলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী ধরণী, তিনিই স্বরং স্মুদ্র। তিনিই মুকু বৃষ্টিশ্রোরূপে পড়িতেছেন, তিনিই মুকু বাতাস যাহাতে আমরা শ্বাস লই. তিনিই শরীরে শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনিই বজ্তা, তিনিই বজা, তিনিই এই শ্রোত্মগুলী। তিনিই সেই বেদী, যাছার উপর আমি দাডাইয়া: তিনিই ঐ আলোক, যাহা দারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি। এ সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, আর তিনিই ক্রমসন্তুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া ঈশ্বর হন। তিনিই অবনত হইয়া অতি নিম্নতম প্রমাণু হন আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশিরা নিজেতে যুক্ত হন। ইহাই জগতের রহস্ত। 'তুমিই পুরুষ, তুমিই ন্ত্রী, ভূমিই যৌবনগর্কে ভ্রনণণীল যুবা, ভূমিই বুদ্ধ-দণ্ড ধরিয়া ভ্রমিতেছ, ভূমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, ভুমিই সকল।' জগতের এই একমাত্র ব্যাথ্যা, ন্ যাহাতে মানবের যুক্তি তৃপ্ত। এক া বলিতে গোলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মাই, তাঁহাতে বাঁচিয়া পাকি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাই।

### あかり

#### কুদ ৰকাও।

মন্থ্যমন স্বভাবতঃই বাহিরে যাইতে চায়। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্রুই দেখিবে, কর্ণ অবশ্রুই শুনিবে, ইন্দ্রিরণণ অবশ্রই বহির্জ্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতঃই প্রকৃতির <u>र्मोक्नर्या ७ मश्च माक्रूर</u>घत मृष्टि প्रथरमटे व्याकर्यन करत। मानवांचा প्रथरमटे বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষন্থ অন্যান্য পদার্থনিচয়, পৃথিবী, নদী, পর্বত. সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাদিত হইয়া-ছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় দেখিতে পাই। প্রথমে মানব মন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরে যাহা কিছু দেখিত তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল। নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেদের অধিষ্ঠাত্রী একজন, আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক জন। যাহাদিগকেই প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থ-রূপে পরিণত হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিন, তত্ই এই বাহু দেবতাগণে মহুষ্যের আর ভৃপ্তি হইল না। তথন মনুষ্বের সমুদর শক্তি অন্তরে প্রবাহিত হইল—মানুষের নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহির্জ্জগৎ হইতে ঐ 🐲 গিয়া অন্ত-জ্জগতে প্রভূছিল। বহিজ্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মাতুষ অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করে। এই ভিতরের মাত্র্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ; ইহা আসে—উচ্চতর সভাতা হইতে, প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্ষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে আরু হইলে।

এই ভিতরের মান্ত্রই অন্তকার বৈকালের আলোচ্য বিষয়। এই অন্তর্মানব সম্বন্ধে প্রশ্ন মান্ত্রের যতদ্র প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত আমার কিছুই তত নহে। কত লক্ষ বার, কত কত দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত ইইয়াছে। কি অরণ্যাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু

কি পাপী, প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছেন – এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে কি নিত্য কিছু নাই ? এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে নাঁ । যথনই এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তথন কি কিছু জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভশ্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে না ? যদি থাকে. তবে তাহার নিয়তি কি ? উহা যায় কোথায় ? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল ? এই প্রশ্নগুলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই স্থাষ্টি থাকিবে, বতদিন মানব-মস্তিষ চিস্তিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞার্সিত হইবে। ইহার উত্তর যে আসে নাই, তাহা নহে, প্রতিবারই উত্তর আসিয়া-ছিল; আর যত সময় যাইবে, তত্ই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে। সহস্র বর্ষ পূর্বের ঐ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই প্রদত্ত হইয়াছিল; আর পরবর্ত্তী সময়ে ঐ উত্তরই পুন: কথিত, পুন: বিশ্দীক্ষত হইয়া আমাদের বৃদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের কেবল ঐ উত্তরের পুন:-কথন করিতে হইবে মাত্র। আমরা এই সর্বব্যাসী সমস্তাগুলি সমন্ধে নৃতন আলোক প্রক্ষেপ করিব, এরূপ ভাণ করি না। আমাদের আকাজ্জা এই যে, সেই প্রাচীন নহান সত্য বর্ত্তমান কালের ভাষায় প্রকাশিব, প্রাচীনদিগের চিস্তা খ্রাধুনিকদিগের ভাষায় প্রকাশিব, দার্শনিকদিগের চিস্তা লৌকিক ভাষায় বলিব-দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা তুর্বল মানব-ভাষায় প্রকাশিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে, কারণ আমরা পরে দেখিব, বে ঐশী সত্তা হইতে ঐ সকল ভাব প্রস্থত, তাহা মানবেও বর্তমান— যে সত্তা ঐ চিস্তাগুলি স্থাজিরাছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজে উহা বঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দৃষ্টির জন্ত কভগুলি জিনিষের আবশ্রুক ? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু অবশ্র থ কাই চাই। আমি সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ হইতে পারি, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব, প্রথমতঃ আমার অবশ্রুই চক্ষু থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুর পশ্চাতে আর কিছু যাহা বাস্তবিক দর্শনেক্রিয়, তাহা যদি না থাকে, তবে পর্যাপ্ত হইবে না। চক্ষু বাস্তবিক ইক্রিয় নহে, উহা দশনের যন্ত্রমাত্র; যথার্থ ইক্রিয়টী চক্ষুর পশ্চাতে, অবস্থিত—উহা মস্তিক্ষন্ত রায়ুকেক্রা। যদি ঐ কেক্রটী নষ্ট হয়, তবে

মান্থবের অতি নির্মাণ চক্ষুদ্বর থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাই না। অতএব, ইহা বিশেষ আবশুক যে, প্রকৃত ইন্দ্রুটী যেন থাকে। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রির সম্বন্ধেও তদ্রপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র; উহা মস্তিক্ত কেন্দ্রে যাওয়া চাই। তবু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। কথন কথন এরপ হয়, তুমি তোমার পুস্তকাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ, এমন সময় ঘড়িতে বারটা বাজিল, কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে পাইলে না। এখানে কিসের অভাব ৫ মন উহাতে ছিল না। অতএব আঁমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ, মন অবশ্রুই থাকা চাই। প্রথম, বাহু যন্ত্র; তার পর এই বাহু यस्त्रुंगे हेस्तिरम्रत निकृष्ठ राम के विषम्र क वहन कतिमा नहें मा मान ; তারপর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যথন মন ঐ মস্তিদ্বস্থ কেল্রে যুক্ত না থাকে. তথন কর্ণ-বন্ত্রে এবং মক্তিঙ্কস্থ কেক্সে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ আরও ভিতরে বহন করিয়া বৃদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বৃদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে। তথাপি কিন্তু পর্য্যাপ্ত হইল না। বৃদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের রাজা আত্মার নিকট সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিকট প্রছিলে, তিনি তবে আদেশ করেন, "কর" অথবা "করিও না।" তথন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্যন্তে আইদে,—প্রথমে বুদ্ধিতে, তার পর মনে, তার পর মস্তিমকেন্দ্রে, তার পর বহির্যন্তে, তথনই বিষয়-জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বলা যায়।

ষদ্ধগুলি মান্ত্রের স্থুলদেহে অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বৃদ্ধিও নহে। হিন্দুশাল্পে উহাদের নাম স্কা শরীর, খৃষ্টিয়ান শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক স্কা বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আক্র এই সকলের অতীত। স্থুলশরীর অন্ধ দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্ত কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে। স্কা শরীর এত সহজে নপ্ত হয় না। কিন্তু উহাও কথন সবল, কথন বা হর্কেল হয়। আমরা দেখিতে পাই, বৃদ্ধ লোকের ভিতর মনের তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করে, আবার উহাও বাহু জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন শরীরের উরতি অবনতি আছে, তেমনি মনেরও সবলতা হর্কালতা আছে, অভএব মন কথন আত্মা ইইতে পারে না, কারণ আত্মা অবিমিশ্র ও ক্ষয়রহিত।

আমরা কিরূপে উহা জানিতে পারি থামরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরো কিছু আছে। স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্ত দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার ফরপ। জড় ভূত কথন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সম্মুখে হল (hall) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার মল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ব্যতিরেকে উহার অন্তিছই উপলব্ধ হইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত। মন অথবা আধ্যাত্মিক শ্রীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। উহা জ্ঞানস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কথন ধ্বংস হয় না। যাহা অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা আলোকস্বরূপ, তাহার আসা যাওয়া, সবলতা তুর্বলতা আবার কি ? আমরা দেখিতে পাই, চল্লের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলা বদ্ধি হইতে থাকে,—তাহার কারণ, উহা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লোহপিও ফেলিয়া দেওয়া নায়, আন যদি উহাকে লোহিতোত্তপ করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ আলোক নহে।

একণে আমরা দেখিলাম, এই স্থলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও অপনাকে আপনি জানিতে পারে না। কেন ? কারণ, মনের শক্তির হাসর্দ্ধি আছে, কথন উহা সবল কথন আবার হর্ষকি হয়, কারণ বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিয়া উহাকে সবলও করিতে পারে, হর্ম্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা উহার নিজের নহে। তবে উহা কাহার ? উহা এমন কাহারও আলোক অবশ্য হইবে, যাহার পক্ষে উহা ধার করা আলোক নহে, অথবা অপর আলোকের প্রতিবিদ্ধ নহে, কিন্তু যাহা আলোকস্থরূপ; অতএব সেই পুরুষের স্বরূপভূত যে জ্ঞান, তাহার কথন নাশ বা ক্ষয়্ন হয় না, উহা কথন প্রবল কথন বা মৃত্ হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেনন, তাহা নহে, আত্মা আভিত্রস্কর্প; আত্মা ব্যক্তি আছে, তাহা নহে, আত্মা আভিত্রস্কর্প; আত্মা ব্যক্তি, তাহা নহে, আত্মা আভিত্রস্কর্প। যে

হুখী তাহার সুথ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিশ্ব।

যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা

প্রতিবিশ্বস্বরূপ। যাহার এস্তিম্ব আছে, তাহার সেই অস্তিম্ব অপর কাহারও

অস্তিম্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেথানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে;

সেখানেই বুঝিতে হইবে, সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিবিশ্বিত হইয়'ছে।

কিন্তু জ্ঞান, অস্তিম্ব বা আননদ এ গুলি আত্মার ধর্মা নহে—উহারা আত্মার
স্বরূপ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন গ কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ, অন্তিত্ব, স্বপ্রকাশিতা আত্মার স্বরূপ, আত্মার ধর্ম নহে এই ইহার উত্তর এই : — যেমন আমরা দেখিরাছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে, যতক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে দেহেরও প্রকাশ আর থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে, আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি. কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না: অথবা শ্রবণেক্রিয় হইতে উহা চলিয়া গেলে, তোমাদের কথা একবিন্দুও শুনিতে পাইব সকল ইন্দ্রি সম্বরেই এইরেপ। স্কুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে। আবার মন সম্বন্ধেও তদ্ধপ। বহির্দ্ধগতের সকলবস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতেছে, সামানা কারণেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, মস্তিক্ষের মধ্যে একট সামান্য গোলমাল হইলেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, করিণ আমরা সমুদর প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেবল যে গুলি অপর বস্তুর ধর্মা, মাজ অপর বস্তুর প্রতিবিষশ্বরূপ, তাহারই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তর্ক 📲্ডে পারে. আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত হউক না ৪ এরপ স্বীকারে দোষ এই হইবে যে, ইহার অস্ত কিছু পাওয়া যাইবে না:—এরূপ প্রশ্ন উঠিবে, উহা আবার কাহার নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হইল ? যদি বল, 'অপর কোন আত্মা হইতে,' তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে—উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইল ? অতএব অবশেষে আমা-দিগকে এমন এক জায়গায় থামিতে হইবে, যাহার আলোক অপরের নিকট প্রাপ্ত নহে। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই, যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশিতা দেখিতে পাই, সেইথানেই থামি, আর অধিক অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মহযোর প্রথমতঃ এই স্থুল দেহ, তৎপরে স্ক্র্যারীর—উহার পশ্চাতে মান্ত্যের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা রহিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, স্থাদেহের সম্দর শক্তি মন হইতে গৃহীত শীমন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচিচদানন্দই আত্মার স্বরূপ, এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে. উহা শুরু হইতে স্প্ত হইতে পারে না। বাহা স্বপ্রকাশ, অপরবস্ত-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শৃত্ত ছইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জডজগতও শুক্ত হইতে হয় নাই—আত্মা ত দুরের কথা। অতএব উহার সর্ব্বদাই অন্তিত্ব ছিল। এমন সময় কথন ছিল না, যথন উহার অস্তিত্ব ছিল না, কারণ যদি আত্মার অন্তিত্ব ছিল না, তবে কাল কোথায় ছিল ? কাল আত্মার ভিতরে। যথন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিবিশ্বিত হয়, আর' মন চিস্তা করে, তথনই কালের উৎপত্তি। যথন আত্মা ছিল না, তথন স্থতরাং চিস্তাও ছিল না, আর চিস্তা না থাকিলে, কালও থাকিতে পারে না। অতএব যথন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তথন আত্মা সময়েতে যে অবস্থিত ইহা কি করিয়া বলা ঘাইতে পারে ৪ উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া চলিতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে নিয় অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। উহা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিয়া আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, আর শরীরের দারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করি-তেছে ও উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটী শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে বাবহার করিতেছে, আর যথন সেই শরীরের দারা আর কোন কায হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তথন আর এক শরীর গ্রহণ করে।

এক্ষণে আবার আত্মার প্নর্জন্মসম্বন্ধে প্রশ্ন আদিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিস্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিবে যে, আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার মহা যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে যে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে আমরা অনস্তকাল ধরিয়া থাকিব। যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশাই শূন্যে যাইবে। ভূমি আমি বা উপস্থিত কেহই শুন্য হইতে আইসে নাই, স্কৃতরাং শূন্যে যাইবেও

না। আমরা অনস্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর জগদ স্নাত্তে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তোমার অথবা আমার অন্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারে। এই পুনর্জন্মবাদে বোদ ভয় পাইবার কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ইহাই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনস্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনস্তকাল ধরিয়া ছিলে: আর কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে কতক-গুলি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে উহাদের উত্তর দিতে হইবে, কারণ, কথন কথন আমরা দেখিতে পাই, খুব চিস্তাশীল লোকেও খুব মূর্যোচিত কথা সকল বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন করিবার জন্ম কোন না কোন দার্শনিক উঠেন না.' এ কথা অতি সত্য। প্রথম আপত্তি এই, আমাদের জন্ম জনাস্তরের কথা স্মরণ থাকে না কেন ? তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই. আমরা আমাদের এই শ্বন্থের অতীত ঘটনাই কি সব শ্বরণ করিতে পারি ? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা স্মরণ হয়? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারই শ্বরণ হয় না; আর যদি শ্বতিশক্তির উপর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার উহা স্মরণ নাই বলিয়া, ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অন্তিত্ত ছিল না বলিতে হইবে। কেহ যদি শ্বরণ করিবার থাকে, তবে তাহারই উপর অন্তিফ নির্ভর করিতেছে বলা কেবল রুগা প্রলাপমাত্র। আমাদের পূর্বজন্মের কথা স্থারণ থাকিবার প্রয়োজন কি ? সেই মস্তিম্বত নাই, উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর নূতন প্রকার মস্তিক রচিত হইয়াছে। মতীতকালের সংস্কারসমষ্টি আমাদের মস্তিকে আসিয়াছে—উহা লইয়াই মন এই শরীরে বাস করিতে আসিয়াছে।

আমি একলে যেরপে, তাহা আমার অনস্ত অতীত কালের কর্মফলস্বরপ।
আর সমূহ অতীত স্বরণ করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন ? কুসংস্কারের
এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই বিখাস
করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম, কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন স্বরণ
হয় না, তাহা জিজ্ঞাসিতে ভরদা করে না। যথন কোন প্রাচীন ঋষি বা
সাধুসতা প্রতাক্ষ করিয়াছেন শুনি আমরা তাঁহাকে লাস্ত বলিয়া থাকি; কিন্তু
হাক্সলি ইহা বলিয়াছেন, টিপ্ডাল ইহা বলিয়াছেন, তবে ইহা অবশ্রই সতা

হইবে—তথন আমরা উহা অমনি মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিব**র্তে** আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্ম্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্ত্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অত৴েব আমরা দেখিলাম, এই স্বৃতিসম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্মসম্বন্ধে যে সকল আপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ लारक आलांहनां कतिरा भारतन । यिष्ठ भूनर्कमावान श्रमाण कतिरा श्रहेता. তাহার সঙ্গে দক্ষে শ্বতিও থাকিবে, ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা দেখিয়াছি, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এইরূপ শ্বতি আসিয়াছে, আর তোমরাও সকলে যে জন্মে মুক্তি লাভ করিবে, সেই জন্মে এই শ্বতি লাভ করিবে। তথনই কেবল তুমি জানিতে পারিবে যে, জগৎ স্বপ্নমাত্র, তথনই তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, তোমরা এই জগতে নট মাত্র, আর এই জগৎ রক্ষভূমিমাত্র, তথনই অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর বজ্রবেগে আদিবে, তথনই যত ভোগতৃষ্ণা, জীবনের উপর এই মহা আগ্রহ এই সংসার চিরকালের জন্ম উঠিয়া বাইবে। তথন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আদিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তোমরা পিতা, মাতা, পুত্র, কক্সা, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, ঐশ্বর্ধা, শক্তি লইরা কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার তরক্ষের উচ্চ চড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে নিম্জ্রিত হইরাছ। যথন খতি তোমার নিকট এই সকল আনিয়া দিবে, তথনই কেবল তুমি বীরের স্থায় দাঁড়াইবে, আর জগৎ যথন তোমায় জ্রভঙ্গী করিবে, তথন তুমি হাস্ত করিবে। তথনই তুমি বীরের স্থায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে, "মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও ?" যথন তুমি জানিতে পারিবে, মূচার তোমার উপর কোন শক্তি নাই, তথনই তুমি মৃত্যুকে জন্ম করিতে পারিবে। সকলেই এই জ্ঞানলাভ করিবে।

আস্থার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে ?
এতক্ষণ আমরা কেবল শক্ষা নিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম যে এই
পুনজন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে যুক্তিগুলি, তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে
উহার সপক্ষে যে যে যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ বাতীত
জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম।
উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরপে ? আমি মনের দিকে তাকাইলাম—

সেথানে আমার সমুদর পূর্ব্বসংস্কারগুলি যে স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নৃতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐটীকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইলাম। 🕏 যথনই নেথিলাম, সেইরূপ ভাবের আরে কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম, অমনি আমার তৃপ্তি আসিল। আমি তথন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ, উহা পূর্ব্বাবস্থিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মিলিল। যথন আমি উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে না দেখিতে পাই, তথনই আমার অতৃপ্তি আইসে। এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে। যথন একটা আপেল (apple) পড়িল, তথন মানুষের অতৃপ্তি ্স্থাসিল। তারপর মাতুষ ক্রমশঃ ঐরপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটা শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল। কি দে শৃঞাল ? সেই শৃঞাল এই যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মাতুষ উহার মাধ্যাকর্ষণ সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম, পূর্বে কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নৃতন অনুভূতি অসম্ভব, কারণ, ঐ নৃতন অফুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব, কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের মত, "বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূভা মন লইয়া আদে" একথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূভ মন লইয়া যাইতে হইবে। কারণ, তাহার ঐ নৃতন অনুভূতি মিলাইবার জন্তে আর কোন সংস্কার রহিল না। অতএব দেখিলাম, এই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নৃতন কোন ফ্রান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক কিন্তু আমাদের সকলকেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। জ্ঞান কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এথানে ঐ জ্ঞানলাভ না করিয়া থাকি, আমরা অবশ্যই অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থান্দি। মৃত্যুভয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই কেন ? একটা কপোত এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে-একটা শ্রেন আসিল, অমনি সে ভয়ে মায়ের কাছে প্লাইয়া গেল। কোণা হইতে ঐ কপোতটা শিথিল যে, কপোত শোনের ভক্ষা; ইহার একটা পুরাতন ব্যাথ্যা আছে. কিন্তু উহাকে ব্যাথ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক সংস্কার বলা হইত। যে ক্ষুদ্র কপোতটা এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে ? সম্ম ডিম্ব হইতে বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন্ উহা কথন সম্ভরণ করে নাই, অথবা কাহাকেও সম্ভরণ দিতে

দেখে নাই। লোকে বলে উহা স্বাভাবিক জ্ঞান। উহা একটী মস্ত কথা বটে, কিন্তু উহা আমাদিগকে নৃতন কিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করা যাক্। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। মনে কর এক ব্যক্তি পিয়ানো বাজাইতে শিথিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যেক প্রদার দিকে নজর রাথিয়া তবে উহাদের উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয় : কিন্তু অনেক নাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা আপনি হইতে থাকে। এক সনয়ে যাহাতে ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছা ব্যতীতই নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে উহা ইচ্ছাসহক্ষত ছিল, পরিশেষে আর ইচ্ছার উহাতে প্রয়োজন রহিল না। এখনও সম্পূর্ণ প্রমাণ হইল না। প্রমাণ এখনও বাকি। ঐ অর্দ্ধেক প্রমাণ এই যে, প্রায় সমুদয় কার্যাই, যাহা এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক, তাহাদিগকে ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা ্যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। এ বিষয় জনসাধারণ উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছেন। অতএব অন্নয়ী ও বাতিরেকী হুই উপায়েই প্রমাণ হুইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্য্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যদি সমুদয় স্ষ্টতেই এক সাদৃগু প্রয়োগ করা যায়, যদি সমুদয় প্রকৃতিই সমপ্রণাণীক হয়, তবে মন্তব্যে এবং তির্য্যগু জাতিতে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাব মাত।

সবই পূর্বে কার্য্য, পূর্বে অমুভূতির ফল, উহারা এক্ষণে স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা বেশ আদিলাম, আর এতদুর পর্যান্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানও স্মামাদের সহায়ী রহিলেন, কিন্তু আর এক শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতথানি প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিল, ততথানি কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই সকল কার্য্য পূর্ব্ব অনুভূতির ফল; কিন্তু জাঁহারা বলেন, ঐ ময় ভূতি গুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশুকতা কি 

 উহা কেবল শরীরেরই ধর্ম, তাহা বলিলেই হয়। উহা বংশামুক্রমিক সঞ্চার বলিলেই ত হয় ? ইহাই শেষ প্রশ্ন। আমি যে সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বল না কেন ? ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে দর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্যান্ত, দকলেরই কর্মাণ্ডার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্ত উহা বংশামুক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাতে আসিয়াছে। এরূপ হইলে আর কি গোল থাকে ? এই প্রশ্নটী অতি হুন্দ। আমরা এই বংশামুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি ৪ মানি কেবল আত্মার বাদোপযোগী গৃহ দান করা পর্য্যন্ত। আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা কোন বিশেষ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকি। আর গাঁহারা আপনাদিগকে সেই আত্মাকে সম্ভানর্ক্ত্রণ লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বংশাস্থ্রুমেক-ক্রমবিকাশবাদ প্রমাণ ব্যতীতই একটা ক্ষ্মুক্ত প্রতিজ্ঞা স্থীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংশাররাশির ছাপ জড়ে থাকিতে পারে। যথন আমি তোমার দিকে তাকাই, তথন আমার চিত্তিহদে একটা তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু স্ক্ষরণে তরঙ্গাকারে থাকে। আমরা উহা ব্ঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহাও আমরা ব্রি। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলেও যে মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, তাহার প্রমাণ কি ? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয় ? মনে কর, যেন মনের প্রাত্যেক সংস্কার শরীরে বাস করা সন্তব; মনে কর, আদ্মি মন্ত্র্য হইতে আরম্ভ করিয়া বংশাস্ক্রুমে সকল পূর্ব্বপুক্ষ্যের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কির্মুপে ? জীবাগুকো্যের

(Bio-plasmic cell) দারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, কারণ, পিতার শরীর সম্পূর্ণ সন্তানে আইসে না। একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে, তাহা হইলে এই বংশার্ফুনিফিক সঞ্চারবাদ হইতে ইহা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, (কারণ, তাঁহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য এক, অর্থাৎ ভৌতিক বলিয়া) পিতামাতা তাঁহাদের নিজ মনোর্ত্তির কিঞ্চিদংশ থোয়াইবেন, আর যদি তাঁহাদের সমুদ্য মনোর্ত্তিই আইসে, তবে প্রথম সন্তানের জন্মের পর তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শৃত্যস্বরূপ হইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনস্ত সংস্কারসমষ্টি গাকে, তবে জিজ্ঞাসা এই, উহা কোথায় ও কিরূপেই বা থাকে ৭ ইহা একটা অত্যস্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, আর যতদিন না এই জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে. এবং 'মনোরত্তি ভৌতিক কোষে নিদ্রিত থাকে,' ইহার অর্থ কি, বুঝাইতে না পারেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এইটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই সংস্কার মনের মধ্যে, মনই জন্মজন্মা-স্তর গ্রহণ করিতে আইদে; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর যে মন কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছে, যতদিন পর্যাস্ত না উহা সেই উপাদান পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেকা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব দাঁড়াইল এই টকু যে, আত্মার দেহগঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্যাস্তই বংশামু-ক্রমিক সঞ্চারামুদারে পিতামাতার কার্যা। আত্মা কিন্তু দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন —শরীরের পর শরীর প্রস্তুত করেন; আমরা যে কোন কার্য্য করি. তাহাই স্ক্রভাবে রহিয়া যায়, আবোর সময় পাইলেই উহারা প্রকাশ পাইতে প্রস্তুত হয়। যথনই আনি তোমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তথনই আমার মনে একটা তরঙ্গ উঠে। ইহা যেন<sup>া</sup>চিত্তহ্বদের ভিতর ডুবিয়া যায়, স্থাপাৎ স্থাপতর হইতে থাকে. কিন্তু উহা একেবারে নাশ হইয়া যায় না। উহা আবার তরঙ্গা-কারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া পাকে—উহার নাম স্মৃতি। দেখা গেল, সমুদর সংস্কার-সমষ্টি আমার মনে রহিয়াছে, মৃত্যু হইলে এই সমৃদয় সংস্কারের সমবেত সমষ্টি আমার উপর থাকে। মনে কর, এই ঘরে একটী বল রহিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হাতে একটী ছড়ি লইয়া সব দিক্ হইতে উহাকে মারিতে আরম্ভ করিলাম; বলটী ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার

কাছে পঁহছিবা মাত্র বাহিরে চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তিতে বাহিরে চলিয়া যায় ? যতগুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তিতে। উহার দিকও ঐ সকলের সমবেত ফীল নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে आञ्चादक हालाग्न दक? हेश त्य मकल कार्या कतिशाह्न, त्य मकल हिन्छ। করিয়াছে. উহা ঐ দকল শক্তি লইয়া চলিবে। যদি সমবেত কর্ম্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্কার ভোগের জন্ত ইহাকে নূতন শরীর গড়িতে হইবে, তবে ইছা সেই সকল পিভামাতার নিকট বাইবে, গাঁহাদের নিকট হইতে সেই শরীর গঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যাইবে—তথনই ইহা একটী নৃতন শরীর এহণ করে। এইরূপে ইহা দেহ হইতে দেহাস্তরে যায়, স্বর্গে যায়, জাবার পৃথিবীতে আইসে, মাত্রুষ হয়, অথবা উচ্চতর বা নিয়তর শরীর গ্রহণ করে। এইরূপেই ইহা চলিতে থাকে, যতদিন না ইহার ভোগ শেষ হইয়া আবার ঘুরিয়া পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ইহা তথন নিজের স্বরূপ জানিতে পারে, নিজে কি তাহা জানিতে পারে, অজ্ঞান চলিয়া যায়, ইহার শক্তি সমূহ প্রকাশিত হয়, ইহা তথন সিদ্ধ হইয়া যায়, আর ইহার পক্ষে স্থূল শরীরের কোন আব-শুক্তা থাকে না—হল্ম শরীরেরও আবশুক্তা থাকে না। ইহা নিজ আলোকে নিজে প্রকাশিত হয়, মুক্ত হইয়া যায়, ইহার আর জন্ম বা মৃত্যুর আবশ্যকতা থাকে না।

আমরা এ সম্বন্ধ একণে আর বিশেষ আলোচনা করিব না। কিন্তু এই পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধ আর একটা কথা বলিয়াই নির্ত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকেন ইহা আমাদের সমৃদ্য তুর্ব্বলতার কারণ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপার না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানটা মাছ্যের সাধারণ তুর্ব্বলতা। আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখন আপনাকে দেখিতে পায় না। ইহারা আর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। আমরা আমাদের তুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে বড় নারাজ, আমরা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারি। সাধারণ মানব অপর লোকের উপর সমৃদ্র দোষ চাপাইর থাকে; তাহা যদি না পারে, তবে ঈ্খরের ঘাড়ে দোষ চাপায়; তাহা না হইলে অদৃষ্ট নামক একটা ভূতের স্বষ্টি করে। অদৃষ্ট আবার কি পূ উহা কোধায় পূ আমরা যাহাই বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি।

স্থামরাই আমাদের অদৃষ্টের স্থাষ্টিকর্তা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলেও কাহাকেও দোষ দিবার নাই, আবার ভাল হইলেও কাহাকেও প্রশংদা করিবার

নাই। বাতাস সর্বদাই চলিতেছে। যে সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেই গুলিতেই বাতাস লাগে- তাহারাই পাল ভরে এগিয়ে যায়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের বাতাস লাগে না—তবে কি উহা वायुत माय इटेन १ आमता (य, (कह ऋथी, (कह वा छःथी, हैहा कि मिटे করুণাময় পিতার দোষ, যাহার রূপা-প্রম দিবারাত্রি অবিরত বহিতেছে---যাঁহার দয়ার কোন ক্ষানাই ? আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। টাঁহার স্থ্য ছব্ৰণ বলবান্ সকলের জন। উদিত। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী সকলের জন্মই সমান বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দ্যাময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও দেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ০ ভগবং-সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্ৰ ধারণা ৷ আমরা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষ্ণর শাবকের স্থায় এথানে নানা বিষয়ের জন্ম অতি আগ্রহের সহিত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর নির্বোধের মত মনে করিতেছি, ভগবানও ঐ বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। তিনি জানেন, খানশাবকের ঐ থেলার অর্থ কি ৷ তাঁহার প্রতি সব দোষ চাপান, তাঁহাকে দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তা বলা কেবল নির্বোধের কথা মাত্র। তিনি কাছারও দণ্ড বিধানও করেন না. কাহাকেও পুরস্কারও দেন না। সর্ব্ধ দেশে, সর্ব্ধকালে, সর্ব্ধ অবস্থায় তাঁহার অনস্ত দয়া পাইবার সকলেই অধিকারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহা আমাদিণের উপর নির্ভর করিতেছে। মামুষ ঈশ্বর বা আর কাহারও त्माष मिख ना। यथन निष्क कष्टे পाख, उथन आभनात्कर निन्नाः कत्र, धवः যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্ব্বাক্ত সমস্থার ইহাই মীমাংসা। (বাহারা নিজেদের কঠের জন্য অপরের নিন্দা করে (ছঃথের বিষয়, এরূপ লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে), তাহারা সাধারণতঃ হতভাগা ছর্ব্বলমস্তিক; ইহারা নিজেদের কর্ম্মানে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, একণে তাহারা অপরের নিন্দা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না। বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেটাতে তাহাদিগকে আরও ছর্ব্বল করিয়া ফেলে। অতএব কাহাকেও তোমার নিজের দোবের জন্ম নিন্দা করিও না, নিজের পায় নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িজ তোমার নিজের ঘাড়ে লও। বল, আমি যে কট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্মের ফল—তাহা হইতেই প্রমাণিত ইইতেছে, উহা আমারই

দ্বারা নাশও হইতে পারে। যাহা আমি স্পৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমি ধ্বংসকরিতে পারি, যাহা অপর কেহ স্পৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমি কথন নাশ করিতে সমর্থ হইব না। অতএই উঠ, সাহসী হও, বীর্যাবান্ হও। সমুদর দায়িছ আপনার ঘাড়ে লও — জানিয়া রাথ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের স্ফলনকর্তা। তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে জানিয়া নিজের ভবিষাৎ গঠন করিতে থাক। 'গতস্য শোচনা নান্তি'—এক্ষণে সমুদয় অনস্ত ভবিষাৎ তোমার সম্মুখে। সর্কাদাই ইহা মনে রাখিবে, তোমার প্রত্যেক চিস্তা, প্রত্যেক কার্যাই সঞ্চিত থাকিবে। মনে মনে এই আশা রাখিবে, যেমন অসৎ চিস্তা, অসৎ কার্য্য সমুদয় তোমার উপর ব্যাদ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িতে উন্মত, সেইরূপ সংচিন্তা, সংকার্যগুলি সহত্র দেবতার বলসম্পন্ন হইয়া তোমাকে সদা রক্ষা করিতে উন্মত থাকিবে।



# অমৃতত্ব।

কোন্ প্রশ্ন মানুষ এতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোন্ তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে মানুষ সমূদয় জগৎ খুঁ জিয়াছে, কোন্ প্রশ্ন মানব স্দর্যের এত অন্তরতর ও প্রিয়তর, কোন প্রশ্ন আমাদের অস্তিজ্বের সহিত এত অক্ছেদাভাবে জড়িত:? যত এই মনেবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন। কবিদিপের ইহা কল্পনার বিষয় হইয়াছে, সাধু মহাত্মা জ্ঞানী সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয় হইয়াছে---সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহার বিচার করিয়াছেন, পথিমধ্যস্থ অতি দরিদ্রও-এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিরাছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর প্রাইয়াছেন— অতি হীন মানবগণও ইহার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও নষ্ট হয় নাই, এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি বিদ্যমান शांकित्वं, उउनिन नष्टे रहेत्वछ ना। अगांउ এই मध्यस आतारक आताक छेखत দিয়াছেন। আবার ঐতিহাসিক প্রতি যুগেই দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে অনাবশ্রুক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্ধ তথাপি উহা সেইরূপই নৃতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবনসংগ্রামে ব্যক্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন যেন ভূলিয়া যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কাল গ্রাসে পতিত হইল-এমন কেহ, যাহাকে আমি হয়ত থুব ভাল বাসিতাম, আমার অস্তরের অস্তরতম-हिंहा यम जाहारक आमारित निक्र है है का जिल्ला नहें लग, ज्थम राम मुहर्स्डत

জন্য এই সংসারের কোলাহল, সব গোলমাল থামিয়া গেল, সব যেন নিশুক হইল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—ইহার পর আর কি আছে ? খাত্মার কি গতি হয় ? ঠেকিয়াই মাত্রুষ সমূদর শিক্ষা করে। আমাদের বিচারও এই কতকগুলি সাধারণ অন্নভূতির উপর নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দ্দিকে নয়ন বিক্ষারিত করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রনাগত পরিবর্ত্তন। বীজ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় – আবার বৃক্ষ হইতে বীজ হয়। বীজ অন্তুরিত হইয়া বৃক্ষ হয়---আবার ঘুরিয়া বীজরূপে পরিণত হয়। কোন জীব উৎপন্ন হইল—কিছুদিন तिहन-जावात कितिया मंत्रिया श्रीन-वह क्राप्त वक्षी तृख मण्यूर्ग इहेन। মানুষের সম্বন্ধেও তজ্ঞপ। পর্ববত সুকল ধীরে অথচ নিশ্চিত রূপে গুড়াইয়া যাইতেছে, নদী সকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আদিতেছে আবার উহা সমুদ্রে যাইতেছে। সর্ব্বেই একটা একটা বুক্ত— জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ যেন গণিতের ক্যায় সঠিকভাবে একটীর পর আরে একটী আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। এই সকলেরই অভান্তর দেশে ক্ষুদ্রতম প্রমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অনস্ত প্রকারের অনস্ত আরুতি-যুক্ত উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যান্ত মহান্ বস্তুরাশির পশ্চাতে আমরা একটা একত্ব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে ছর্ভেন্ন প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করিতেছে, লোকে ভাবিত, তাহা ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে—আর আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় ভূতকেই এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতেছে—কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানারূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে—উহা যেন সমুদয়ের মধ্যে এক শৃঙ্খলব্ধপে বিদ্যমান—এই দকল বিভিন্নরূপ যেন ভাষার একটা অংশ—অনস্তরূপে বিস্তৃত, অথচ দেই এক শৃদ্ধলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন-মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মামুষের জ্ঞান যত বন্ধিত হইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতর্ম্মপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটী বিষয় বিশেষম্মপে বুঝিতেন — ক্রমসঙ্কোচ। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটী তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, এক বিন্দু বালুকণা কথন বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্ৰ হয়, মৃত্তিকাথও কথন সন্তানরূপে জন্মেনা। কোথা হইতে এই ক্রমবিকাশ হয়, ইংাই প্রশ্ন। বীজ পুরের কি ছিল ? উহা দেই রক্ষরণে ছিল। এ বীজে

ভবিষাৎ একটা বৃক্ষের সম্ভাবনীয়তা রহিয়াছে। কুদ্র শিশুতে ভবিষাৎ মাহুষের সমুদর শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বীব্দে রহিয়াছে! ইহার তাৎপর্যা কি ? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে 'ক্রমসঙ্কোচ' বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটা 'ক্রমসঙ্কোচ' প্রক্রিয়া রহিয়াছে। যাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান নহে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্বাদাই সমান। তুমি এক বিন্দু জড় বা এক বিন্দু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শৃত্ত হইতে কথনই ক্রমবিকাশ হয় নাই। তবে কোথা হইতে হইল ? অবশ্য ইহার পূর্বেক ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মান্তবের ক্রমসঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশপ্রক্রিরায় মান্তবের উৎপত্তি। দর্ম্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনীয়তা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্যা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সমুদয় জীবনের একত্বের ভাব ধর। কুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্যান্ত বাস্তবিক এক সন্তা, এক জীবনই বর্ত্তমান। বৈমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বাৰ্দ্ধকা প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, এই তস্থটীকেই আর একটু অগ্রসর হইয়া আর একটু বিস্তারিত করিয়া দেথ,—ঐ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাতে—কি আছে, দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জাবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্যান্ত ের এক জীবন-স্ত্র বিরাজমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটা ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ ক রয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব অথবা এই জগতস্থ क्रेश्वतावजात ऋत्भ क्रमविक्रिण इम्,—এই ममूनम् श्विष्ट व्यवश्र कीवानूरण সুন্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। সমুদয় শক্তি—এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বর—উহার मरक्षा अरुनिहिक हिल - थीरत थीरत अकि धीरत क्रमनः ध्वकानिक इटेरक थारक। সর্ব্বোচ্চ প্রকাশও অবশাই বীজভাবে কৃন্ধভাবে উহার ভিতরে ছিল—তাহা इट्टेन উहा काहात क्रममत्काठ इटेन १ मिट मर्सवाभी क्रमग्र कीवनीन कित ক্রমসঙ্কোচ। এই এক চৈতনারাশি যাহা জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্যাস্ত

विमामान, जारा शीरत शीरत श्रकामिल स्टेल्डिं। डेरा कि १ डेरा स्मेट সর্বব্যাপী জগন্ময় চৈতন্যের অংশ — উহা ঐ জীবাণুতে জ্রুমসম্ভূচিত ইইরা বর্ত্তমান ছিল। উহা সমুদয়ই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। 🛊 উহা যে জন্মান্ত, তাহা নহে। জ্যানোর ভাব সমুদ্র মন হইতে সরাইয়া দেও। জ্যান বা বুদ্ধির সঙ্গে এই ভাবের যোগ আছে, যেন কিছু বাহির হইতে আসিতেছে। ইহা মানিলে পূর্ব্বোক্ত গণিতসঙ্গত প্রমাণ অর্থাৎ জগতে শক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রই সমান থাকে, ইহা সিদ্ধ হয় না। উহা ভিতরেই থাকে, কেবল উচা আপনাকে প্রকাশ করে মাত্র। বিনাশের অর্থ কি ১ এই একটা প্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। উহা কি হুইল গ উহা স্ক্রারপে পরিণত হুইল মাত। তবে বিনাশ কি হুইলুগ স্থলের স্ক্রমভাবে পরিণতি। উহার উপাদান প্রমাণ্ডলৈ একতা হইয়া প্লাস নামক এই কার্যো পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের করেণে চলিয়া যায়, আর ইহারই নাম নাশ--কারণে লয়। কাষা কি ? নং কারশের বাক্তভাব। কার্যা ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন। এই তুইটীই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান। নিশাভার ইচ্চাশক্তি এক্ষণে উহাতে কি ভাবে বর্ত্তমান ? সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে উহার প্রত্যেক প্রমাণু পৃথক পৃথক হইয়া ঘাইত। তবে একণে কার্যাটী কি হইল ৮ না, উহার কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর এক রূপ ধরিয়াছে মাত্র। যথন কারণই কিছু কালের জন্ম পরিণামপ্রাপ্ত হয়, অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর সম্ভূচিত আকারে অবস্থান করে, তথন ঐ কারণটীকেই কার্য্য বলে। আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত। এই তত্ত্বীকে আমাদের জীবনের ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই বে, জীবাণু হইতে সম্পূৰ্ণতম মানব পৰ্যান্ত সমুদ্য শ্ৰেণাই অবশ্য সেই বিশ্ববাপী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ। কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এথানেও মিটিল মা। আমরা কি পাইলাম ৭ আমরা পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে এই টুকু মাত্র পাইলাম ্য, জগতের কিছুরই ধ্বংস হয় না। নৃতন কিছুই নাই—কিছুই ইইবেন। ্দই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ক্সায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে: জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কোটা কোটা বন্ধাও স্থাতর রূপ হইতে প্রস্ত হইতেছে

স্থলব্ধপ ধারণ করিতেছে, আবার লয় হইয়া স্থন্ম ভাব ধারণ করিতেছে। আবার ঐ স্কৃতাব হইতে তাহাদের সুলভাবে আগমন—কিছুদিনের জন্ম তদবস্থায় অবস্থান, আবার ধীরে ণীরে সেই কারণে গমন। যায় কি? না, রূপ, আরুতি। সেইরপেটী ভক্স হইয়া যায়, কিন্তু উহা আবার আইসে। একভাবে ধরিতে গেলে এই শরীর পর্যান্ত অবিনাশী। একভাবে, দেহ সকল এবং রূপ সকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা থেলিতেছি। মনে কর. ৬।৩।১ পড়িল। আমরা আবার ফেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত ফেলিতে ফেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, যথন উহা আবার ৬।০)৯ এই ক্রমে পড়িবে, আবার ফেলিতে থাক, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে। আফি এই জগতের প্রত্যেক প্রমাণুকেই এক একটা পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এই গুলিই বার বার ফেল্ল হইতেছে, উহারা বারম্বার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সন্মুথে যে স্কল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার সন্ধিবেশে উৎপন্ন। এই এথানে গেলাস. টেবিল, জলের কুঁজা প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা এক প্রকারের সমবায়-পর মুহুর্তেই উহা ভঙ্গ হইয়া বাইবে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্রুই আদিবে, যথন আবার ঠিক এই সমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যথন তোমরা এখানে থাকিবে, এই কুঁজা এবং অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারাও ঠিক ভাহাদের যথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই বিষয়েরই আলোচনা হইবে। **অনস্ত** বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনস্ত বার এইরূপ হইবে। সুল, বাহা সম্বন্ধে এইরূপ। তবে আমরা পাইলান কি গুনা—এই তুল বস্তুগণেরও নানারূপ সমবায় পুন: পুন: হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন আইসে—অনেকে আপনারা হয়ত এনন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত ভবিষাৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষাৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষাৎ সম্বন্ধে বলা কিরুপে সম্ভব হইবে ? ভূতকালের কার্যোর ফল ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক একটাতে বিসিতেছে। সেটা আবার ঘুরিয়া আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গোল—আর একদল আসিল। ক্ষুত্তম জন্তু হইতে উচ্চত্ম মানব পর্যন্ত প্রেক্তির এই প্রত্যক রূপটীই যেন এই এক একটা দল, আর প্রাকৃতিই এই বৃহৎ

নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটী ঘর স্বন্ধা। এক এক দল নৃতন আত্মা উহাদের উপর অরোহণ করিতেছে, এবং যতদিন না পূর্ণ ইইতেছে, ততদিন উচ্চ ইইতে উক্ততর পথে যাইতেছে ও ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নাগরদোলা থামিতেছে না. উহা চলিতেছে—সর্ব্বদাই অপরের জন্ম প্রস্তুত আছে। এবং যতদিন শরীর এই চক্র, এই নাগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন ইহা নিশ্চিতভাবে, গণিতের ক্যায় সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, উহা কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মাদম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব। অতএব প্রকৃতির ভূত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতরূপে গণিতের স্থায় সঠিক ভাবে বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে আমরা পাইলাম, জড় প্রমাণুগণ এখন যে ভাবে সংহত রহিয়াছে, সময় বিশেষে পুনরায় তাহাদের তদ্ধপ সংহতি হইয়া থাকে। অনস্তকাল ধরিয়া জগতের প্রবাহরূপে নিত্যতা চলিয়াছে। কিন্তু উহা আত্মার অমরত্ব হইল না। কোন শক্তিরই নাশ হয় না, জড়েরও কথন নাশ হয় না। তবে উহার কি হয় ও উহাদের পরিণাম হয়, নানারূপ পরিণাম হয়, যতদিন না উহা-্দর যেথান হইতে উৎপত্তি হইয়।ছিল, দেই থানে উহারা পুনরায় ফিরিয়া যায়। সরলবেথায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে প্রত্যারত হয়, কারণ সরলরেথা অনস্ভভাবে বাড়াইলে ব্তুরূপে পরিণত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনস্তকালের জন্ম অবনতি হইতে পারে না। উহা হইতেই পারে না। প্রত্যেক জিনিষ্ট ব্ততাকারে ঘুরিয়া আবার উহার উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, আমি. আর এই সকল আত্মাগণ কি ? আমরা পূর্বেক ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ তত্ত্ব মালোচনার সময় দেথিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট্ বিশ্ববাপী চৈতন্ত বা প্রাণ বা মনুনর অংশবিশেষ; উহাই ক্রমসঙ্কৃচিত হইরাছে। আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ানুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে ফিরিয়া যাইব- ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতক্সই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান্, গ্রীষ্ট, বৃদ্ধ বা ব্ৰহ্ম বলিয়া থাকে —জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে, এবং অজ্ঞেরবাদীরা সেই অনস্ত অনির্ব্বচনীয় স্ব্রিতীত পদার্থ বলিয়া ধারণা করে। উহাই দেই বিশ্ববাপী প্রাণ-উহাই বিশ্ববাপী চৈতন্য-উহাই বিশ্ববাপিনী শক্তি, এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ। ইহাতেও কিন্তু অনেক সংশন্ত রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই, একথা শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু

বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন, যত ক্রপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তৃমি শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকপ্তলি শক্তির সমষ্টিমাতা বল, তবে ভোমার আমিত্ব থাকে কোণায় গ থাছা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে উহাদের কারণীভূত পদার্থে লয় হইবে। আত্মা কোন ভৌতিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উচ্চা চিন্তাশক্তির স্রষ্ঠা, কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন্ ৭ শরীর কথন আত্মা হইতে পারে না, কারণ, উহা চৈতন্যবান নহে। মৃতব্যক্তি অথবা কশাইএর দোকানের একথণ্ড মাংস কথন চৈতক্তবান্ নহে। আমরা 'চৈতনা' শক্ষে কি বুঝি ও প্রতিক্রিয়াশক্তি। শার একটু গভীরভাবে এই তত্তী আলোচনা করা যাক্। সন্থে এই কুঁজাটী শামি দেখিতেছি। এখানে ঘটতেছে কি > ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোক কিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষি-ছালের (retina) উপর একটা চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মক্তিকে উপনীত হইতেছে। শ্রীরবিধানবিদ্যুণ ক্রান্ত্রিক অন্ত-ভবাত্মক স্নায় বলেন, তাহাদিগের দারা ঐ চিত্র ভিতরে মন্তিকে নীত হয়। কিন্তু তথাপি তথন পর্যান্ত দশনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্যান্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রি। আদে নাই। ম**ন্তিকাভ্যন্তরীণ স্নায়কেন্দ্র উহাকে** মনের নিকট লইয়া বাইবে, ছারে মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ ক্র: আমার সন্মুখে ভাসিতে পাকিবে। একটী সহজ উদাহরণের ধারা ইচা অনায়াদেই উপলব্ধ শুইবে। মনে কর্ তুনি খুব একাগ্র হইয়া আমার কথা গুনিতেছ, আর একটী মশক ভোষার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু ভূমি সামার কণা গুনিতে এতদূর তন্মনস্ক যে, ভূমি ঐ মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ না। এথানে কি ব্যাপার হইতেছে ? মশক্টী তোমার চামড়ার থানিকটা দংশন করিয়াছে; দেই স্থানে অবশা কতক অবলি ক্ষায় আছে; এ ক্ষায়গুলি নতিকে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; শেই বস্তুর চিত্র তথায় রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্তাদিকে নিযুক্ত থাকাতে প্রতি-ক্রিয়া করে নাই, স্তরাং ভূমি মশকের কামড় টের পাও নাই। বখন আমা-দের সমক্ষে কোন নৃতন চিত্র আসে, কিন্তু মন যদি প্রতিক্রিয়া না করে, আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই, উহাদের জ্ঞান আসিবে—তপনই আমরা দেখিতে শুনিতে এবং অমুভব প্রভৃতি করিতে সুমুর্থ

হুইব। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত প্রকাশ আসিয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি, শরীর কথন প্রকাশে সমর্থ নহে, কারণ আমরা দেখিতেছি যে, যথন আমার মনোবোগ ছিল না, তথন আমি অমুভব করি নাই। এয়ন ঘটনা জানা গিয়াছে. যাছাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, একজন ব্যক্তি যে ভাষা কথন শিৰ্থে নাই, সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে সেই বাক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন একজাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা সেই ভাষা কহিত---সেই সংস্কার জাহার মন্তিক্ষের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সেই-গুলি তথায় সঞ্চিত ছিল: তৎপরে কোন কারণে মন প্রতিক্রিয়া করিল---তথনই জ্ঞান আসিল, আবে সেই ব্যক্তি সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইল। ইহা-তেই দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পর্য্যাপ্ত নছে—মনও কাহারও হস্তে যন্ত্রমাত্র। ঐ লোকটীর বাল্যাবস্থার তাহার মনের ভিতর সেই ভাষা গুঢ়ভাবে ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহা দারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, মন ছাড়া আর কেই আছেন---লোকটীর শৈশব অবস্থায় দেই 'আর কেহ' ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্ধ যথন দে বড় হইল, তথন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর: তৎপরে মন অর্থাৎ চিস্তার যন্ত্র, তৎপরে এই মনের পশ্চাতে সেই আত্মা। আধুনিক দার্শনিকগণ, চিস্তাকে মন্তিক্ষত্ব প্রমাণুর বিভিন্ন প্রকার পরিক্রনের সহিত অভেদ বলিয়া মানেন, স্কুতরাং তাঁহারা পুর্বেষ্টেরপ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অশক্ত; ্ষই জন্ম তাহার। সাধারণতঃ ঐ সকল একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মন্তিছের বিশেষ সম্বন্ধ এবং বতবার শরীরের পরিবর্ত্তন হয়, তত্তবার উহারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আখ্রাই একমাত্র প্রকাশক-মন উ'হার হত্তে যজন্মরূপ। বাহিরের চক্ষরাদি যদ্রে বিধয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা ভিতরের মন্তিককেন্দ্রে লইয়া শায় – কারণ, ইহা ভোমাদের শ্বরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র, ভিতরের বন্ধ, যথা মস্তিক্ষকেন্দ্র প্রাকৃতি, তাহারই কার্যা করে। সংস্কৃত ভাষায় 🖎 মন্তিককে<del>ল</del> সকলকে ইন্দিয় বলে—ভাহাবাই ঐ ছাপঞ্চল ভিতরে লইয়া যায়; মন আবার উলাদিগকে বৃদ্ধির নিকট এবং বৃদ্ধি উহাদিগকে আপন সিংহা-যনে অবস্থিত মহামহিমাধিত রাজার রাজা আত্মাকে উহা প্রদান করে। তিনি তথন দেখিয়া যাত্র আবশ্রক তাতার আদেশ করেন। তথন মন ঐ মন্তিককেন্দ্র মর্থাৎ ইক্সিয়ঞ্জির উপর কার্যা করে, আবার উহারা স্থল শরীরের উপর

कार्या करत । मानूरवत आञ्चारे वास्त्रविक এरे ममूनरवत अञ्चलकर्सा. मास्त्रः শ্রষ্ট সুবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীরও নহে, মনও নহে। আত্মা त्कान रोगिक शमार्थ इहेटल शारत ना । रकन १ कात्रन, याहा किছू रोगिक পদার্থ, তাহাই হয় আমাদের দর্শনের বিষয়, নয় আমাদের কল্লনার বিষয়। যে জিনিষ আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না, যাহা ভূতও নহে, শক্তিও নহে, যাহা কার্যা, কারণ অথবা কার্য্য-কারণসম্বন্ধ কিছুই নহে, তাহা যৌগিক বা মিশ্র হইতে পারে না। অন্তর্জ্জগৎ পর্যান্তই মিশ্র পদার্থের অধিকার-তাহার বাহিরে আর নছে। মিশ্র পদার্থ <u> मभूनयरे निष्ठामत तारकात मार्था—निष्ठामत तारकात वाहिरत छेरा थाकिरङ र</u> পারে না। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। এই গেলাস একটী বোগোৎপন্ন পদার্থ—ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্যারূপে পরিণত হইরাছে। স্ত্রং এই কারণগুলির সংহতিশ্বরূপ গেলাস নামক যৌগিক পদার্থটা কার্য্যকারণনিয়মের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখা যাইবে -সেথানে সেথানেই যৌগিক প্লার্থের অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বাহিরে উহার অন্তিত্বের কথা কহা বাত্রতামাত। উহাদের বাহিরে আর কার্যাকারণ সম্বন্ধ থাটিতে পারে না—আমরা যেঁ জুগৎ সম্বন্ধে চিন্তা অথবা কল্পনা করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতরে কেবল নিয়ম থাটতে পারে। আমের। আবেও দেখিয়াছি যে, যাহা আমেরা ইঞ্জিয়ভার। অতুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমাদের জগং—বাহাবস্তু আমর ইন্দিরস্বারা প্রাহাক করিতে পারি, আরু ভিতরের বস্তু মানদ-প্রাহাক বা করানা করিতে পারি, অতএব বাহা আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইঞ্জিয়ের বাহিরে এবং যাহা কল্পনার বাহিরে, আহা আমাদের মনের বাহিরে, স্থতরাং আমাদের জগতের বাহিরে। অতএব কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বহির্দেশে স্বাধীন শাস্ত। আত্মা রহিয়াছেন। তাহা হইলেই, তিনি নিয়মের অন্তর্গত, সমুদয়ের নির্মন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, স্বতরাং অবশ্রই তিনি युक्तवजाद: উগ-কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারে না—অথবা কোন কারণের কার্য্য হইতে পারে না। উহার কথন বিনাশ হইতে পারে नः कात्रं विनाम वर्ष कान योगिक श्राप्तं स्रोत्र छेशामानश्चित्र পরিণতি। স্তরাং ধাহা কথন সংযোগোৎপর ছিল না, তাহার বিনাশ কি-

রূপে হইবে ? উহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা কেবল অসম্ভদ্ধ প্রকাপমাত্র। স্ত্রাং উহার এখানেই শেষ হয় না।

এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আদিয়া প্রেটিছয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি, আআল ভূত, শক্তি এবং চিন্তারূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া একটা মৌলিক পদার্থ—স্কুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। এইরূপ উহার জীবনও অসম্ভব। যাহার বিনাশ নাই, তাহার জীবনও অসম্ভব। মৃত্যু কি ৪ না, এ পিট; জীবন তাহারই ও পিট। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্য। এক জীবনের এক বিশেষরূপকে আমরা জীবন বলি, আবার তাহার অপুর রূপবিশেষকে মৃত্যু বলি ৷ যথন তরঙ্গ উচ্চে উঠে, তথন উহাকে বলে—জীবন, আর বধন উহা নামিরা বার, তথন বলে -- মৃত্যু। যদি কোন বস্তু মৃত্যুর মতাত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে তাহা জ্মোরও স্তীত। প্রথম निकारों अकरण खरण कर-- एवं मानवाया राष्ट्रे नर्ववाशिनी अनुनाती गुक्ति অথবা ঈশবের অংশমাত। আমরা এক্ষণে পাইলাম, উহা জন্ম মৃত্যু উভয়েরই অতীত। তোমার কথন জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কথন হইবে না। জন্ম মৃত্যাকি —কাহারই বা হয় ? জন্ম মৃত্যু দেহের—আত্মাত সদা সর্বত বর্তুনান। এ কিরুপে হইল ১ অমেরা এই এথানে এতগুলি লোক বসিয়া রহি-বাছি, আর আপনি বলিতেছেন, আত্মা সর্ববাপী । এইটুকু বুঝ যে, যে জিনিয নিয়মের রাহিরে, কার্য্যকারণসম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সামাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ৪ এই মাসটা সসাম—ইহা সর্বব্যাপী নহে, কারণ, চতুদ্দিকস্থ জড়রাশি উহাকে ঐরপ বিশেষ আরুতি বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে —উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চতুদ্দিকস্ত সমুদয় বস্তুই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু याश সমূলর নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিনে দীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ৪ উহা অবশ্রাই দর্বব্যাপী হইবে। তুমি জগতের সর্বতি অবস্থিত রহিয়াছ। তবে আমি জন্মিলাম, মরিব, এসব কি ? এ সকল অজ্ঞানের কথা মাত্র, বুঝিবার ভূল। ভূমি কখন জন্মাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুন জন্মও কথন হইবে না। যাওয়া মাসার অর্থ কি? কেবল পাগলামী মাত্র। তুমি সর্ববিত্রই রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া আসার অর্থ কি ৭ উহা কেবল স্ক্র শরীর—যাহাকে তোমরা মন

বল, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রস্থত ভ্রমমাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একথপু মেঘ যাইতেছে। উহা যথন চলিতে থাকে, তথন মনে হয়, আকাশই চলিতেছে। অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিতেছে; তোমরা মনে কর যে, চাঁদেই এখান হইতে ওথানে যাইতেছে, কিন্তু রাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে। আরও দেখ, যথন রেলগাড়িতে, তোমরা গমন কর, তোমাদের মনে হয়, সভ্মথের গাছপালা ভূমি সব যেন দৌড়িতেছে; যথন নৌকায় চলিতে থাক, তথন মনে হয় যে, জলই চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, ভূমি কোথাও রাইতেছ না, আসিতেছও না—তোমার জন্ম হয় নাই, কথন হইবেও না, ভূমি অনস্ত, সর্ব্ব্রাপী, সকল কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অল ও অবিনালী। যথন জন্মই নাই, তথন বিনাশের আবার অর্থ কি প্রাছে কথা মাত্র—তোমরা সকলেই সর্ব্ব্যাপী।

কিন্তু নির্দেষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে আর এক সোপান অগ্রদর হুইতে হুইবে। বাড়ীর দিকে অদ্ধেক গিয়া বসিয়া পাকিলে চলিবে না-তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি থানিক দূর বিচারে অগ্রদর হইরা বল, "আর পারি না, ক্ষমা করুন," তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। তবে যদি আমরা সমুদর নিরমের বাহিরে হইলাম, তথন অবশুই আমরা সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যানন্দ্ররূপ ; অবশ্রুই সকল জ্ঞানই, আমাদের ভিতরে আছে, সর্ব্ব-প্রকার শক্তি, সর্বপ্রকার কল্যাণ, আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবখ্রই. ভোমরা সকলেই সর্ববন্ধ, সর্বব্যাপী হইলে; কিন্তু এরূপ পুরুষ কি জগতে বত থাকিতে পারে ৪ কোটি কোট সর্বব্যাপী পুরুষ থাকিবে কিরুপে ৪ অবশাই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের কি হইন ? বাস্তবিক এক असই আছেন. একটা আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। এই কুত্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছেন আত্মা। এক পুরুষই আছেন,—যিনি একমাত্র সন্তা, যিনি নিত্যানন্দ-ব্দরপ, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যুরহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, ভাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে: সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিম্বরূপ ; প্রকৃতি সেই সভাশ্বরপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সভা প্রতীয়মান ইইভেছে। তিনি তোমার আত্মারও পশ্চাদেশে রহিয়াছেন। ৩ ধু তাহাই নতে, তুমিই তিনি। ভূমি তাঁচার সহিত অভেদ। যেথানেই তুই, সেথানেই ভয়, সেথানেই বিপদ, সেখানেই হ'ল, সেখানেই গোল। বখন সবই এক, তখন কাছাকে অপা করিব,

কাহার সহিত দদ্দ করিব, যথন সবই তিনি, তথন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব ? ইহাতেই জীবনসমস্থার মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাথ্যাত দেখিতেছ, তথনই বুঝিতে হইবে, তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ। এই বছত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন. তিনিই সেই পরমপদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাথ যে, তুমিই তিনি. তুমিই জগতের ঈশ্বর—তত্ত্বস্পি, আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা, যথা, আমি পুরুষ বা স্ত্রী, তুর্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ, অথবা আমি অমুককে ঘুণা করি, বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অন্ন অথবা আমার অনেক শক্তি আছে. এগুলি ভ্রমাত্র। উহাদিগকে ছাডিয়া দাও। তোমাকে কিসে দুর্বাল করিতে পারে ? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে ? তুমিই একমাত্র জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমায় ভয় দেথাইতে পারে ? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাথ, যে কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে হর্মল করে, তাহাই একমাত্র অশুভ। যাহাই মানুষকে তুর্বল করে, যাহাই তাহাকে ভীত করে, তাহাই একমাত্র অশুভ; তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে ? যদি শত শত স্থ্য জগতে পতিত হয়, যদি কোটি কোটি চন্দ্ৰ গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্ৰহ্মাও যদি বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি ? অচলবং দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমিই জগতের আত্মা ঈশ্বর। শিবোহহং শিবোহহং,—বল আমি পূর্ণ সচিদাননদ; যেমন সিংহ পাতালতানিশ্বিত ক্ষুদ্র খাঁচা ভগ্ন করিয়া ফেলে, দেইরূপ এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল ও অনস্ত কালের জন্ম মুক্ত হও। কিদে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে। কিন্দে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে। কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম, আর কিছুই তোমাকে বাধিতে পারে না, তুমি গুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্কোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে, তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বিদিয়া হা হুতাশ কর। এরপ উপদেশদাতাগণের এরপ উপদেশদানে নির্কাদ্ধিতা ও ছুষ্টামিই প্রকাশ পায়। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। ঈশ্বর না দেখিয়া মাহ্ম দেখিতেছ 

ত্বতএব, যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান ইইয়া সমুদ্য জীবনকে ঐ ছাচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আদে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ, তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরিব লোকের কিছু উপকার যদি কর, তাহ হইলে বিন্দুমাত্রও অহঙ্গুত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র; উহাতে অহংকারের বিষয় কিছুই নাই। সমুদর জগতই কি তুমি নহ ? এমন কোথায় কি জিনিষ আছে, যাহা তুমি নহ ? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই হর্ষ্য, চক্র, তারা। সমুদর জগতই তুমি। কাহাকে ঘণা করিবে বা কাহার সহিত ঘন্দ করিবে ? অতএব জানিয়া রাথ, তিনিই তুমি—আর সমুদর জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সমুদর জীবন এই তাবে গঠন করে, সে আর কথন অল্কারে ভ্রমণ করিবে না।

## বহুত্বে একত্ব।

পরাঞ্চি থানি বাতৃণং স্বয়স্ত্তেমাং পরাঙ্ পগুতি নাম্মরাম্মন্। কশ্চিদ্দীরঃ প্রত্যগাম্মানমৈকদাস্তচকুরমৃত্তমিছন্॥

কঠোণনিধং। দ্বিতীয়াধ্যায়, প্রথমা বল্লী।

"স্বয়স্থ ইন্দ্রিরারাপমূহকে বহিন্দু থ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেই জন্মই মন্থ্য দান্থ দিকে (বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে, অস্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় ইইতে নিগ্রুচক্ষ্ এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অস্তরস্থ আয়াকে দেখিয়া থাকেন।" আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতা ভাগে এবং আয়ও অন্ধান ভারতের বে তত্ত্বান্ধ্যনান ইইতেছিল, তাহা বহিন্দিকেই আরম্ভ ইইয়াছিল, তারপর এক নৃতন আলোক আসিল—ভাহা এই যে, বহিচ্জাতে অন্ধানান দ্বারা বস্তুর প্রস্কৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে কি করিয়া জানিতে হইবে ৭ না, বাহির হইতে চক্ষ্ ফিরাইয়া অর্থাৎ ভিতরে দৃষ্টি করিয়া। আর আয়ার বিশেষণ স্বরূপে যে 'প্রত্যক্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও একটা বিশেষ ভাববাঞ্জক। 'প্রত্যক্' কি না, যিনি ভিতরদিকে গিয়াছেন —আমানের অস্তরতম বস্তু, হদয়কলে, সেই পরমবস্তু, যাহা হইতে সম্দয়ই যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্ত্তী স্ব্যা—মন, শরীর, ইক্রিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদের আছে, সবই বাঁহার কিরণজাল স্বরূপ। 'পরাচ কামানস্থস্তি বালান্তে মৃত্যাবস্তি বিততক্ত পাশম্। অথ ধীরা

অমৃতত্বং বিদিয়া ধ্রুবমঞ্চবেধিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥' কঠ— ঐ। 'বালক বৃদ্ধিবাজিরা বাহিরের কামাবস্তর অমুসরণ করে। এই জন্মই তাহারা সর্বতোবালি মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীরা অমৃতত্বকে, জানিয়া অনিত্য বস্তু সমূহের মধ্যে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন না।' এথানেও ঐ একই ভাব পরিস্টু হইল যে, সসীমবস্তপূর্ণ বাহ্যজগতে অনস্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা— অনস্তকে অনস্তেই অন্নেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্মন্তী আত্মাই এক মাত্র অনস্তবস্ত। শরীর, মন, যে জগংপ্রপঞ্চ আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিস্তারাশি, কিছুই অনস্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলগুলিরই कारन উৎপত্তি এবং कारन विनय। य जुड़ी माकी शुक्स के मकनश्वनित्क দেখিতেছেন, অর্থাৎ মামুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনস্ত, জগতের কারণস্বরূপ; অনস্তকে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে তথায়ই যাইতে হইবে – সেই অনস্ত আত্মাতেই আমরা জগতের কারণকে দেখিতে পাইব। 'যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুসাপ্লোতি য ইহ নানেব পশুতি,' কঠ--- ঐ। 'যিনি এখানে, তিনিই সেথানে, যিনি সেথানে, তিনিই এথানে। যিনি নানারূপ দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্থ্যগণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যথন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তথন স্বাভাবিকই তাঁহাদের এমন একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেথানে ত্রংথসম্পর্কশৃত্ত, কেবল স্থ। এই স্থানগুলির নাম হইল স্বর্গ—যেথানে কেবল আনন্দ, শরীর অজর অমর, মনও তদ্রপ, তাঁহারা দেখানে চিরকাল পিতৃদিগের সহিত বাস করিবেন। কিন্ত দার্শনিক চিস্তার অভাদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 'অনন্ত একদেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান,' এই বাকাই যে স্ববিরোধী হইল। কোন স্থানবিশেষের অবশ্রুই কালে উৎপত্তি ও স্থিতি, স্মৃতরাং তাঁহাদিগকে অনস্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারা ক্রমশঃ বঝিলেন, এই সকল স্বর্গনিবাসী দেবগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হয়ত কোন সংকর্মবশে দেবতা হইয়াছেন; স্থতরাং এই দেবত্ব বিভিন্ন পদের নামমাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে।

ইক্স বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উহারা বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে, যিনি পূর্বের ইক্স ছিলেন, এক্ষণে তিনি আর ইক্স নহেন, তাঁহার এক্ষণে আর ইক্ষ্ত্বপদ নাই, আর একজন এথান হইতে গিয়া সেই পদ

অধিকার করিয়াছে। এইরূপ সকল দেবতার সম্বন্ধেই। যে সকল মাফুষ কর্মারলে দেবত্ব প্রাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইংলদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন ঋরেদে দেবগণ সম্বন্ধে এই 'অমরত্ব' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই, কিন্তু शतकार्तिकारम डेम একেবারে পরিতাক্ত হইয়াছে, काরণ, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন. এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন ভৌতিক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেই বস্ত ঘতই স্ক্র হউক। উহা ঘতই স্ক্র হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ, আকারের উৎপত্তির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ বাতীত আকারের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর. উহা অসম্ভব। আকার নির্মাণ করিবার দেশই একটী বিশিষ্ট উপাদান-এই আরুতির নির-স্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মারার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মত দেশকালে সীমাবদ্ধ, এই ভাবটী উপনিষদের নিম্নলিথিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইমাছে,—'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বহ', 'যাহা এথানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এথানে।' যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এথানে যে নিয়ম সেই নিয়ম সেথানেও থাটিবে, আর সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য-বিনাশ ও অবশেষে পুনঃ পুনঃ নৃতন নৃতন রূপ পরিগ্রহ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদ্র জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, আবার ভগ হইয়া, চুৰ্ণ বিচুৰ্ণ হইয়া পুনঃ দেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, অতএব যদি স্বৰ্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন হইবে।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্ব্ব প্রকার স্থাধের ছার দ্বর্ক্ষণ কোন না কোনরূপ হংধ রহিয়াছে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বর্ক্ষণ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্ব্বদা এক সঙ্গেই থাকে, কারণ উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী নতে, উহারা হুইটী সম্পূর্ণ পৃথক সন্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্নরূপ, সেই এক বস্তুই জীবন মৃত্যু, হংথ স্থথ, ভালমন্দ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ এই হুইটী যে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু আর উহারা যে অনস্তব্দাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের প্রভেদ বাস্তবিক মাজার ভারতমো। আকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের প্রভেদ বাস্তবিক মাজার ভারতমো। আমারা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই সাধ্প্রণালী ভাল মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই

বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমগুলী যদি কোনক্রপ বিক্লত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অমূভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটা বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাত প্রস্ত হইল, তবে তাহার মধ্য দিয়া যে স্থকর অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে না, আবার ছ:থকর অমুভূতিও আদিবে না। এই মুখ ছ:খ কথনই পৃথক নয়, উহারা সর্ব্বদাই যেন একত্রে রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন मगरत कथन सूथ, कथन वा घु:थ छे९भानन करत । এक हे वस्त्र काहांत्र सूथ. কাহারও ছঃপ উৎপাদন করে। মাংস ভোজনে ভোক্তার স্থুথ হয় বটে, কিন্তু যাহার মাংস থাওয়া হয়, তাহার ত ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই. যাহা সকলকেই সমানভাবে স্থা দিয়াছে। কতকগুলি লোক স্থা ইইতেছে আবার কতকগুলি লোক অস্থী হইতেছে। এইরূপই চলিবে। অতএব ম্পষ্টতই দেখা গেল, এই দৈতভাব বাস্তবিক মিখ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল ? আমি পূর্ববৈক্তায় যেমন বলিয়াছি, জগতে এমন অবস্থা কথন আসিতে পারে না, যথন সবই ভাল হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চুর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভন্নও পাইতে পারেন, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, উহা সত্য, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন না বুঝিতে পারিতেছি, ততদিন আমি কিরূপে উহা বলিব ?

আমার এই বাকোর বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত এই এক তর্ক আছে যে, ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে বাহা কিছু অণ্ডভ দেখিতেছি, সব চলিয়া যাইবে,—ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আদিবে, যখন সম্দয় অণ্ডভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা আপাততঃ খুব অথগুলীয় য়ুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশারেছায় ইহা সতা হইলে বড়ই স্থাথের হইত, কিছু এই মুক্তিতে একটা দোষ আছে তাহা এই যে, উহা শুভ ও অশুভ এই ফুইটীর পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতেছে। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার এইরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর এই অশুভটী ক্রমশঃ কমিতেছে ও কেবল শুভটী অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। কিছু বাস্তবিক কি তাহাই ? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্যা দিতেছে যে, শুভের নাায় অশুভও একটী ক্রমবর্জমান সামগ্রী।

সমাজের খুব নিমন্তরের ব্যক্তির কথা ধর--সে জললে বাস করে, তাহার ভোগ স্থ অতি অন্ন, স্কুতরাং তাহার ছঃথও অন্ন। তাহার ছঃথ কেবল ইচ্চিন্নবিষয়েই আবদ্ধ। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, তবে সে অস্থা হয়। তাহাকে প্রচুর খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শীকার করিতে দাও, সে সম্পূর্ণরূপ স্থা হইবে। তাহার স্থুখ জুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার স্থুথ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, দে পুর্বে ইন্দ্রিয়ে যে মুখ পাইত, এক্ষণে বৃদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া দেই স্থুথ পাইতেছে। দে এখন একটা স্থলার কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব স্থথ আস্বাদন করে। গণিতের যে কোন সম-ভার নীমাংসায় তাহার জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম স্থ ভোগ করে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অসভা অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অমুভব করে নাই, তাহার মায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অমুভব করিতে ক্রমশঃ অভাস্থ হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কট্ট ভোগ করে। একটী খুব দোজা উদাহরণ লও। তিব্বত দেশে বিবাহ নাই, স্নতরাং দেখানে প্রেমের ঈর্ষ্যাও নাই, কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিববতীয়েরা নিম্বল্য স্থামী ও নিম্বল্য স্ত্রীর বিশুদ্ধ দাম্পতা প্রেমের স্থুথ জানে না । কিন্তু তাহারা একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে যে कि ভগ্নানক ঈর্ষাা, কি ভগ্নানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, তাহাও জানে না। ै

\* \* \* \* তোমার মনে যতদ্র উচ্চাভিলায় থাকিবে, তোমার তত বেশী স্থে, আবার সেই পরিমাণেই অস্থে। একটা যেন অপরটার ছায়াক্ষরণ। অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে পক্ষে শুভ চলিয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক বেমন হঃথ একদিকে কমিতেছে, তেমনিই কি আবার অপর দিকে কোটি গুণ বাড়িতেছে না? বাস্তবিক কথা এই, সুথ যদি যোগ্রপড়ির \* নিয়মান্স্যারে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে হঃথ গুণ-পড়ির \* নিয়মান্স্যারে বাড়িতে হইবে। ইহার নামই মায়া।

শংশাগর্গড় ও গুণগড়ি। বোগর্গড়ি বেমন ৩+৫+৭+৯ ইত্যাদি; এখানে এই শ্রেনীটার মধ্যে প্রত্যেক পরবর্ত্তা অন্ধর প্রত্যেক পূর্ববর্ত্তা আরু হইতে ছই ছই করিয়া আহিক। গুণার্গড়ি বেমন ৩+৬+১২+২৪ ইত্যাদি; এখানে প্রত্যেক পূর্ববর্ত্তী আরু প্রত্যেক পূর্ববৃত্তী আরুর বিশুদ।

हेश (करन स्थराम ७ नरह, (करन प्रःथराम ७ नरह। (तमास करहन ना रा, জগৎ কেবল হঃখমর। এরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ স্থথে স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ, এরপ বলাও ঠিক নহে। বালকদিগকে এই জগৎ কেবল মধুময়-এখানে কেবল স্থা, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল মধু---এরপ শিক্ষা দেওয়া ভুল। আমরা সারা জীবনটাই এই ফুলের স্বপ্ন দেখিতেছি। আবার কোন একজন ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিক হু:খভোগ করিয়াছে বলিয়া সবই ছংখময় বলাও তেমনি ভূল। জগৎ এই দৈতভাবপূর্ণ, ভাল মন্দের থেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর এক কথা বলেন। মনে করিও না যে, ভাল মন্দ ছুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু; সেই এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবিভূতি হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে ভিন্ন ভার উৎপাদন করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্য্যই এই. এই আপাতভিন্নপ্রতীয়মান বাহ্য জগতে একত্ব বাহির করা। পারসীকদের মত যে, ছইটী দেবতা মিলিয়া জগৎ স্থাষ্ট করিয়াছেন: এ মতটী অবশ্য অতি অনুন্নত মনের পরিচায়ক। ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব স্থুথ বিধান করিতে-ছেন, আর অসৎ দেবতা সব অসৎ বিষয় বিধান করিতেছেন। ইছা যে অসম্ভব, তাহা ত স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই চুইটী করিয়া অংশ থাকিবে,—কথন একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আদিয়া উপস্থিত হইলেন। এই একত্বের নিয়মই আমাদিগকে আমাদের থাদ্য দিতেছে, আবার তাহাই দৈবছর্ন্ধিপাক দ্বারা অনেক লোককে সংহার করি-তেছে। এখন এই মুস্কিল আদিল যে, গুজনেই একসময়ে কার্য্য করিতেছেন আর গুদ্ধনেই আপনাদের মধ্যে মিল রাখিতেছেন, একজনের অনিষ্ট করিয়া এবং অপরের উপকার করিয়া। অবশা এ মত খুব অশিক্ষিত মানসোম্ভব সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব উন্নত দর্শনেও ত ঐ কথাই বলিতেছে জগতের কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও স্কুতরাং অসম্ভব হইয়া পেল।

অতএব দেখিতেছি, এই জগৎ কেবল স্থপূর্ণও নহে, তঃখপূর্ণও নহে। উহা এই উভয়ের মিশ্রণস্বরূপ। ক্রমশঃ আমরা ইহাও দেখিব, সমুদর দোষ প্রকৃতির ঘাড়ে না চাপাইরা আমাদের নিজেদের উপর দেওয়া হইতেছে। আবার বেদাস্ত আমাদিগকে বিশেষ আশা দিতেছে। বেদাস্ত বাস্তবিক অমঙ্গল অধীকার করে না। উহা জগতের সমুদর ঘটনার সর্বাংশ বিশ্লেষণ করে—কোন

বিষয় গোপন করিতে চাহে না। উহা একেবারে মান্ত্র্যকে নিরাশা-সাগরে ভাষাইয়া দেয় না। উহা অজ্ঞেয়বাদীও নহে। উহা এই স্থুথ হুঃখ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু তাহা দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়া, কেবল ছেলের মুখ বন্ধ করিয়া এবং স্পষ্ট অসত্যের দ্বারা তাহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া নহে—বালক যাহা শীঘ্রই ব্রিয়া ফেলিবে। আমার স্মরণ আছে. যথন আমি বালক ছিলাম, কোন যুবকের পিতা মরিয়া গেল, তাহাতে সে অতি দরিদ্র হইয়া গেল, অনেক পরিবার তাহার ঘাডে পডিল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই বাস্তবিক তাহার প্রধান শক্ত। একদিন একজন ধর্মবাবসায়ী তাহাকে এই সান্ত্রনা দিলেন, 'যাহা হইতেছে সবই মঙ্গল, যাহা কিছু হয় সব ভালর জন্যই হয়।' ইহাই দেই পুরাতন ক্তকে সোণার কাপড় দিয়া মুড়িয়া রাথাক্রপ প্রাচীন উপায়। উহা হুর্বলতার পরিচয় মাত্র। ছয়মাস বাদে সেই ধর্মবাজকের একটী সস্তান হইল,তত্বপলকে যে উৎসব হইল, তাহাতে সেই যুবাটী নিমন্ত্রিত হইল। ধর্ম্মবাজকটী ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগি-লেন. 'ঈশবের রূপার জন্ম তাঁহাকে ধন্যবাদ।' তথন যুবকটী উঠিয়া বলিলেন. 'সে কি বলিতেছেন—তাঁর রূপা কোথা ? এ যে তাঁর ঘোর অভিশাপ। ' ধর্মাযাজক জিজাসিলেন, 'সে কিরূপ ?' যুবক উত্তর দিল, 'যথন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তথন তাহা আপাততঃ অনঙ্গল হইলেও মঙ্গল বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার সস্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গল বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্ত বাস্তবিক পকে ইহা মহা অসঙ্গল।' এইরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখাই কি জগতের চুঃখ নিবারণের উপায় ১ নিজে ভাল হও এবং যাহারা কট্ট পাইতেছে, তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ কর। জোড়া তাড়া দিয়া রাথিবার চেষ্টা করিও না, ভাহাতে ভবরোগ আরোগ্য হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হই বে।

এই জগৎ সর্বাদাই ভাল মন্দের মিশ্রণ। যেথানে ভাল দেখিবে, অমনি তাহার পশ্চাতে মন্দ্র বাহরাছে। কিন্তু এই সমুদ্র বাক্ত ভাবের পশ্চাতে — এই সমুদ্র বিরোধীভাবের পশ্চাতে বেদান্ত সেই একস্বকে প্রাপ্ত হন। বেদান্ত বলেন, মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকি কি রহিল ? বেদান্ত বলেন, শুধু ভাল মন্দেরই অক্তিম আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিষ বাস্তবিক রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা বাস্তবিকই তুমি, যাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্ব্ব প্রকার অশুভের বাহির—সেই

বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও-তথন. কেবল তথনই, তুমি পূর্ণস্থবাদী হইতে পারিবে, তাহার পূর্বের নছে। তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যক্তভাব-গুলিকে আপনার আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্য বস্তুকে যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তথনই তুমি উহাকে শুভরূপেই হউক, আর অশুভরপেই হউক, যেরপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজে নিজের প্রভু হইতে হইবে—উঠ, আপনাকে মুক্ত কর, এই সমুদ্য নিয়মের রাজ্যের বাহিরে যাও, কারণ, এই নিয়মগুলি প্রকৃতির সর্বাংশ-ব্যাপী নহে, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্তই প্রকাশ করে মাত্র। প্রথমে নিজে জ্ঞাত হও যে, তুমি প্রকৃতির দাস নহ, কথন ছিলে না, কথন হইবেও না-প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সদীম, উহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র, তুমিই বাস্তবিক সমুদ্রস্বরূপ, তুমি চক্র সূর্য্য তারা সকলেরই অতীত। তোমার অনস্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বৃদ্ধনাত্র। ইহা জানিলে তুমি ভালমন্দ উভয়ই জয় করিবে। তথনই তোমার সমুদয় দুটি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তথন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে, 'মঙ্গল কি স্থন্দর এবং অমঙ্গল কি অদ্ভত !'

বেদাস্ত ইহাই করিতে বলেন। বেদাস্ত বলেন না, সোণার পাতে মুড়িয়া কত হান ঢাকিয়া রাথ, আর বতই কত পচিতে থাকে, আরও অধিক সোণার পাত দিয়া মুড়। এই জীবন এক শক্ত সমস্থা সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বক্তবৎ ছর্ভেদ্য প্রতীত হয়, তথাপি যদি পার, সাহসপূর্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—আয়া এই দেহ অপেকা অনস্তপ্তণ শক্তিমান্। বেদাস্ত তোমার কর্মফলের জন্ম অপর দেবতার উপর দায়িজ নিক্ষেপ করেন না, কিন্তু বলেন, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা। তুমিই নিজ কর্মফলে ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চক্ষে হাত দিয়া বলিতেছ—
অক্কলার। হাত সরাইয়া লও—আলোক দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিংবর্মপ—তুমি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ। এখন আমরা 'মৃত্যোং স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইছ নানের পশ্রতি এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব ? এই মন, যাহা এত ভ্রাস্ত, এত ছুর্ববিদ, বাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হয়, এই মনকেও সবল করা বাইতে পারে—যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের, সেই একডের আভাস পার,

এবং তথন উহা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। 'ষণোদ-কলুর্গে রষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশুংস্তানেবায় বিধাব তি। কঠ-৪থীবল্লা-১৭শ শ্লোক।' জল উচ্চ হুৰ্গম ভূমিতে বৃষ্ট হইলে যেমন পৰ্বতসমূহ দিয়। বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেইরূপ, যে গুণ সমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে, সে তাছাদেরই অনুবর্তুন করে।' বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে পড়িয়া বছ হুইয়াছে। বছর জন্ম ধাবমান হুইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও। ''হংস গুচিষদ্বস্থরস্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথিতুরোণষৎ। নুষদ্ বরসদ্তসদ্যোমসদকা গোজা ঋতজা অদ্ৰিজা ঋতম্ বৃহৎ।" কঠ, ৫মী বল্লী, ২য় শ্লোক। 'তিনি ( সেই আত্মা) আকাশবাদী সূর্যা, অন্তরীক্ষবাদী বায়ু, বেদিবাদী অগ্নিও কলসবাদী সোমরদ। তিনি নতুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্বাতে উৎপন্ন হয়েন; তিনি সত্য ও মহান্।' 'মগ্নির্য-থৈকো ভূবনম প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্যভৃতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্ট। বায়ুর্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্বভৃতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।' কঠ-৫মীবল্লী ৯ও ১০ শ্লোক। 'যেমন একই অগ্নি ভূবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্বভৃতের অস্তরাত্মা নানাবস্ত ভেদে সেই দেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদ্ধের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তভেদে তদ্ধপ হইয়াছেন, তেমনি সেই এক সর্বভৃতের অন্তরাত্মা নানাবস্তভেদে সেই সেইরূপ হইয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।' যথন তুনি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তথনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্বের নহে। ইহাই প্রকৃত স্থাবাদ--- সর্বাত জাহার দর্শন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি ইহা সতা হয়, যদি সেই শুদ্ধস্ত্রপ অনস্ত আত্মা এই সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন স্থয়ঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি অপবিত্র হইয়া জুঃখভোগ করেন ? উপনিষদ্ বলেন, তিনি তুঃখানুভব করেন না। 'স্থাগো বথা সর্বলোকতা চকুর্ণ লিপ্যতে চাক্ষুবৈ-বাঁছদোৱৈ:। একস্তথা সর্বাভূতাস্তরাত্মান লিপ্যতে লোকছুঃখেন বাহা:।' কঠeমীবল্লী ১১শ গ্রোক। 'সর্বলোকের চক্ষুত্বরূপ সূর্যা বেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হয়েন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা জগৎসম্বন্ধী তুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না।' আমার ব্যারাম থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সুর্যোর কিছুই হয় না। 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বছধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহমুপশুদ্ধি ধীরাজ্যোং স্থং শাশতং নেতরেষাং।' কঠ-৫মীবল্লী, ১২শ লোক। 'যিনি এক. সকলের নিয়ন্ত্রী এবং দর্বাভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় একরূপকে বছপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য স্থ্, অন্তের নহে।' 'নিভ্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বছনাং যো বিদ্যাতি কামান্। তমাত্মস্থং দেহনুপশুন্তি ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বত নেতরেষাং।' কঠ-৫মীবল্লা-১৩শ শ্লোক' 'যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনবান্দিগের মধ্যে চেতন, যিনি একাকী আনেকের কামাবস্ত সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দুর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শাস্তি, অপরের নহে।' বাহ্যজগতে তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে ? স্থা চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরুপে পাইবে ? 'ন তত্ত সুর্য্যোভাতি ন চক্রতারকং নেমা বিহাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বাং ত্তমা ভাষা সর্বামিদং বিভাতি।' কঠ-৫মীবল্লী-১৫শ শ্লোক। 'সেথানে স্থ্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিছাৎ সমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথার ? সমুদয় বস্তু সেই দীপামানের প্রকাশে অমুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে দকল দীপ্তি পাইতেছে।' 'উদ্ধ্যুলোহবাক্শাথ এয়েংশ্ব্য সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদব্রন্ধ তদেবামৃতমুচ্যতে। তন্মিংল্লাকাশ্রিতাঃ সর্বের তত্তনাত্যেতি কশ্চন। এতবৈতং। কঠ ৬টা বল্লী ১ম শ্লোক। 'উদ্ধ্যুল ও নিমগামী শাথাযুক্ত এই চিরন্তন অশ্বথবুক্ষ (অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ) রহিয়াছে। তিনিই উজ্জ্ল, তিনিই এক্স. তিনিই অমৃত্রূপ উক্ত হয়েন। সমুদয় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে ना। इनिह मह बाबा .'

বেদের রাহ্মণ ভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষ্দের মত এই যে, এই স্বর্গে বাইবার বাসনা ভ্যাগ করিতে হইবে। ইক্রলোক, বরুণলোকে গেলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই এই ব্রহ্মদর্শন স্বন্ধান্তর পরিষ্কার থাকে। 'বথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্যু পরীব দদৃশে তথা গদ্ধর্কলোকে, ছায়াত্পয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥' কঠভদ্পী বল্লী হম প্রোক্ত। 'বেমন আর্সিতে লোকে আপনার প্রতিবিশ্ব পরিষ্ণার্ক্রপেদ্বিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অপস্ট-ক্রপে অনুভৱ করা বায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন জলে লোকে

আমাপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গল্পকিলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়, থেমন আবোক ও ছাম্মা পরস্পর পৃথক্, দেইরূপ ব্রন্ধলোকে ব্রন্ধ ও জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু তথাপি পূৰ্ণক্ষপে ব্ৰহ্মদৰ্শন হয় না।' ওঁতএৰ বেদান্ত বলেন, সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ আমাদের নিজ আত্মা, পূজার জন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির মানবাত্মা, উহা সর্ব্যঞ্জার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেরূপ সেই সত্যকে স্কুম্পষ্ট অমুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ঠ অমুভব হয় না। এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয় তাহা নহে। ভারতবর্ধে যথন ছিলাম, তথন মনে হইত, কোন গুহার বাস করিলে হয়ত খুব স্পষ্ঠ ব্রহ্মায়ভূতি হইবে, তারপর দেখিলাম, তাহা নহে। তারপর ভাবিলাম হয়ত বনে গেলে স্থবিধা হইবে, তারপর কাশীর কথা মনে ছইল। সবস্থানেই একরূপ, কারণ, আমরা নিজেরাই নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদর জগৎ আমার পক্ষে অসাধু প্রতীয়মান হইবে। উপনিষদ ইহাই বলেন। আর সেই একই নিয়ম সর্ব্বত থাটিবে। যদি আমার এথানে মৃত্যু হয় এবং যদি আমি স্বর্গে যাই, দেখানেও সেই একই রূপ দেখিব। যতক্ষণ না ভূমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা, অরণা, বারাণদী অথবা মর্কে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তুমি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্মাল করিতে পার, তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অমুভব করিবে। অতএব এথানে ওথানে যাওয়া রুথা শক্তিকয় মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্মালতাসাধনে বায়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিম্নলিখিত গ্রোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

> ন সন্দ্ৰে ডিষ্ঠতি রূপমস্থা ন চক্ষ্যা পশুতি কশ্চনৈনং স্থাননীয়া মনসাভিক্ ৯প্তো য এতিছিত্তমূতান্তে ভবস্তি।' কঠ-৬টাবলী-৯ম শ্লোক।

হিঁহার রূপ দশনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চকুছারা দেখিতে পায় না। হাদয়, সংশয়রহিত বৃদ্ধি এবং মনন দারা তিনি প্রকাশিত হয়েন। বাহারা এই আন্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। ইহার পরেই জান-বোশের কথা উল্লিখিত হইরাছে। রাজ্যোগ হইতেইহা কিছু ভিন্ন রক্ষমের। বখন সমুদ্র ইক্রিয়প্তলি সংযত হয়, মাহুষ যথন ঐ প্রলিকে আপনার দাদের

মত করিয়া রাথে, যথন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তথনই যোগী চরমগতি লাভ করেন।

> 'বদা দর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা বেহন্ত হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ক্তোহনৃতো ভবতাত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে॥ বদা দর্কে প্রভিদ্মন্তে হৃদয়ন্তেই গ্রন্থয়ঃ অথ মর্ক্তোহনৃতো ভবত্যেতাবদফুশাসনম্।'

> > কঠ ৬-১৫ স্লোক।

'যে সকল কামনা মর্ক্তাজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদ্র যথন বিনষ্ট হয়, তথন মর্ক্তা আমর হয় ও এথানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যথন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিয় হয়, তথন মর্ক্তা আমর হয়, এইমাত্র উপদেশ।'

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, বেদাস্ত, শুধু বেদাস্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্বেনাক্ত শ্লোকদ্বয় হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা স্বর্গ অবথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ স্থুথ চুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা চুর্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগকে স্বর্গনরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু আত্মাই বাস্তবিক একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাতাদিগের স্থায় হিন্দুরাও সব হাতে হেতেড়ে করিতে চান; তবে উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। একজন বলিলেন, বেশ ভাল এক থানি বাড়ী কর, উত্তম ভোজন, উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর, বৃদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তিনি থুব কাথের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জগতের জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান—তিনি সেই আত্মজ্ঞানানন্দে বিভার হইয়া থাকিতে চাহেন। আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অংজ্ঞেয়বাদী বক্তা আছেন -তিনি খুব ভাল লোক এবং একজন স্থন্দর বক্তা। তিনি ধর্মসম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোন আবশু-কতা নাই, প্রলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপমাটী প্রয়োগ করিয়াছিলেন:—এই কমলালেবুটী রহিয়াছে, উহার সব রস আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়---আমি তাঁহাকে বলি, 'আপনার সঙ্গে আমার একমত। আমারও নিকট এই ফল রহিরাছে— আমিও ইহার রস-

টুকু লইতে চাই। তবে আমাদের মততেদ কেবল ঐ ফলটী কি, এই বিষয় লইয়া। আপনি মনে করিতেছেন উহাকে কমলালেবু—আমি ভাবিতেছি আম। আপনি বোধ করেন, জগতে আসিয়া বেশ করিয়া থাইতে পরিতে পারিলে এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তব্ব জানিতে পারিলেই বস্, চূড়ান্ত হইল, কিন্তু আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া আর কপ্তব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে অকিঞ্ছিৎকর।

যদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরূপে, অথবা বৈহাতিক প্রবাহ কিরূপে মায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই জীবনের একমাত্র কার্য্য হয়, তবে আমি তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করি। আমি বস্তুর মর্মান্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্ত জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর. আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই। আমি এই জীবনেই সমুদয় রস্টী ভৃষিয়া লইতে চাই। আমার দর্শনে বলে জগৎ ও জীবনের সমুদ্র রহস্যই জানিতে হইবে—স্বৰ্গ নৱক দব কুদংস্কার তাড়াইয়া দিতে হইবে, যদিও ভাহাদের এই পৃথিবীর মত ব্যবহারিক সত্তা থাকে। আমি এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব--উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব - উহা কি তাহা জানিব, শুধু উহা কিরূপে কার্য্য করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি কি, তাহা নয়। আমি সকল জিনিষের 'কেন' জানিতে চাই —'কেমন করিয়া হয়', এই অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি ? তোমাদেরই একজন বড়লোক বলিয়াছেন, 'সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি তাহাই দিগারে-টের বিজ্ঞান হইবে।' অবশা বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় वर्षे - मेथे देशिमिशरक देशिमत अञ्चलात मशाया ७ आभी खेल करून ; কিন্তু যথন কেহ বলে, ইহাই সর্বাস্থ্য, তথন সে নির্বোধের ন্যায় কথাবার্তা কহি-তেছে ব্ঝিতে হইবে, সে কথন জীবনের রহস্ত জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রক্লন্ত বস্তু কি, 'সে সম্বন্ধে সৈ কথন আলোচনা করে নাই। আমি অনায়াসেই তর্ক করিতে পারি যে, তোমার যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। তুমি প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ কি, তুমি বলিবে, আমি জানি না। অবশ্য তোমার যাহা ভাল লাগে ভাহার উপর ভোনায় কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও।

কিন্তু আমি আমার নিজের ভাব যেটা, সেটা কার্যো পরিণত করিয়া থাকি !

অতএব এই যে বাক্য, অমুক কাষের লোক নয়, অমুক কাষের লোক, এ সব বাক্তে কথামাত্র। ভূমি কাবের লোক একভাবে, আমি আর এক ভাবে। এক প্রকৃতির লোক আছেন তাঁহাদিগকে যদি বলা যায়, একু পায় দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্য পাইবে, তবে তিনি এক পায়েই দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আর এক প্রকৃতির লোক আছেন — তাঁহারা গুনিয়াছেন, অমুক জায়গায় সোণার থনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দ্ধিকে অসভা লোকের বাস। তিনজন লোক যাত্রা করিল। ছইজন মারা গেল — একজন ক্লতকার্যা হইল। সেই বাক্তি শুনিয়াছে আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তুদে পুরোহিতবর্ণের উপর উহার মীমাংসার ভার দিয়াই নিশ্চিস্ত। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি সোণার জন্ম অসভাদিগের কাছে যাইতে রাজি নন। তিনি বলেন, উহাতে বিপদাশক্ষা আছে, কিন্তু যদি তাঁহাকে বলা যায়, এভারেষ্ট পর্বতের শিথরে, সমুদ্র-সমতলের ৩০০০০ ফিট উপরে এমন একজন আশ্চর্য্য সাধু আছেন, বিনি তাঁহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি তিনি কাপড় চোপড় অথবা কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত। এই চেষ্টায় হয়ত ৪০০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন কিন্তু সত্য লাভ করিল। ইহারাও একদিকে খুব কাবের লোক—তবে ভুল এইটুকু যে, ভুমি যেটুকুকে জগৎ বল, সেই টুকুই সব, এই চিস্তা করা। তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র – উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা ক্রমাগত উত্তরোত্তর ছঃখ আনম্বন করে। আমার পথে অনস্ত শাস্তি – তোমার পথে অনস্ত তঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাষের পথ বলিতেছ, তাহা ল্রম!
তুমি নিজে যেরপ বৃথিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে—লোকের
মহৎ হিত হইবে কিন্তু তাহা বলিয়া আমার পথে দোষারোপ করিও না।
আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্য্যকরী পথ। এস আমরা
সকলে নিজ নিজ প্রণালীতে কার্য্য করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয়
দিকেই একরূপ কাষের লোক হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল ছিল। আমি
এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতন্ধ উভয়
দিকেই কাষের লোক—আর আমি আশা করি, কালে সমুদ্র মানবজ্ঞাতি এই
সকল বিষয়েই কাষের লোক হইবেন। মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে
—দে সময় কি হইতেছে, তাহা যদি তুমি লক্ষ্য কর, তুমি দেখিবে এক
কোণে একটী বৃদ্ধু উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটী উঠিতেছে। এই
বৃদ্ধপ্রলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার পাঁচটী একত্র হইল, অবশেষে সকল

প্রবি একত্র হইরা ভয়ানক এক গতি আরম্ভ হইল। এই জগংও এইরগ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটী বুৰুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুৰ্দ-সমষ্টি স্বরূপ। ক্রমুখ: জাতিতে জাতিতে সমিলিত হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, একদিন এমন আসিবে, যখন জাতি ৰলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না-জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ভাল বাসি বা না বাসি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা প্রকাশিত হইবেই হুইবে। বাস্তবিক স্বভাবতঃ আমাদের ভ্রাতৃসম্বন্ধ—কিন্ত আমরা পৃথক হুইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যথন এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র হইবে-প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাষের লোক হইবে—তথন সেই একত্ব, সেই সন্মিলন, জগতে প্রকাশিত इहेटत । उथन मभूनव कगर कोवज्ञुख इहेटत । आभारमत क्रेबंग, घूना, मिल्रान उ বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটী প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্লুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, বড় কুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে। উহারা এদিকে ওদিকে বাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশাই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি আমি, এমন কি, সমুদর প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার ন্যায় সেই অনন্ত পূর্ণতার দাগর ঈশ্বরের দিকে অতাসর হইতেছে—আমরাও এদিক ওদিক ঘাইবার জন্ম চেষ্টা ক্রিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরাও সেই প্রাণ ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে প্তচিব।

## সৰ্ব বস্তুতে ব্ৰহ্ম দৰ্শন।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের জীবনের অধিকাংশই অবশা হৃঃথপূর্ণ ইইবে—
আমরা যতই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে চেটা করি না কেন। আর এই ছঃখরাশি ৰাস্তবিক আমাদের পক্ষে একরূপ অনস্ত। আমরা অনাদি কাল ইইতে এই ছঃখ প্রতাকারের চেটা করিতেছি, কিন্তু ৰাস্তবিক উহা যেমন তেমনিই রহিয়ছে। আমরা যতই ছঃখ প্রতীকারের উপায় বাহির করি, ততই দেখিতে পাই জগতের ভিতর আরও কত ছঃখ গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্মাই বলিয়া থাকেন, এই ছঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার

একমাত্র উপায় ঈশর। সকল ধর্মই বলিয়া থাকেন, আজকালকার প্রত্যক্ষবাদীদের মতান্থ্যারী, জগৎকে ষেমন দেখা যাইতেছে তেমনি লইলে, ইহাতে
তঃখ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলেন—এই
জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চেক্ত্রিয়গ্রাই জীবন, এই ভৌতিক
জীবন, ইহাই কেবল পর্যাপ্ত নহে—উহা প্রকৃত জীবনের অতি, সামান্ত অংশ
মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি হুল ব্যাপার মাত্র। ইহার পশ্চাতে, ইহার অতীত
প্রদেশে সেই অনস্ত রহিয়াছেন—যেথানে তঃথের লেশমাত্রও নাই, উহাকে
কেহ গড, কেহ আল্লা, কেহ জিহোভ, কেহ জোভ, কেহ বা আর কিছু বিলিয়া
থাকেন। বেদাস্তীরা উহাকে ব্রন্ধ বলিয়া থাকেন। কিন্তু জগতের অতীত
প্রদেশে যাইতে হইবে, এ কথা সত্য হইলেও, আমাদিগকে এই জগতে জীবন
ধারণ করিতে ত হইবে। এক্ষণে ইহার মীমাংসা কোথায় প

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে, সকল ধর্মের এই উপদেশে আপাততঃ এই তাবই মনে উদয় হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই, জীবনের ছংথরাশির প্রতীকার কি, আর তাহার উত্তর যাহা প্রদন্ত হয়, তাহাতে আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, জীবনত্যাগ করা। ইহাতে একটী প্রাচীন গল্পের কথা মনে উদয় হয়। একটা মশা একটা লোকের মাথায় বিসয়াছিল, তাঁহার একটা বয়় ঐ মশাটীকে মারিতে গিয়া তাঁহার মন্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল বে, সেই লোকটাও মারা গেল, মশাটাও মরিল। পূর্ব্বোক্ত প্রতীকারের উপায়ও যেন ঠিক সেইরূপ প্রণালীর উপদেশ দিতেছে। জীবন যে ছঃথপূর্ণ, জগৎ যে ছঃথপূর্ণ, তাহা যে ব্যক্তি জগৎকে বিশেষক্রপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু সকল ধর্ম ইহার প্রতীকারের উপায় কি বলেন ? তাঁহাবা বলেন, জগৎ কিছুই নহে। এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহা প্রকৃত সত্য। এই থানেই বাস্তবিক বিবাদ। এই উপায় যেন সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তবে উহা কি করিয়া প্রতীকারের উপায় হইবে ? তবে কি কোন উপায় নাই ? প্রতীকারের আর একটী উপায় যাহা কথিত হইয়া থাকে, তাহা এই। বেদাস্ত বলেন, বিভিন্ন ধর্মে যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু উহা প্রকৃতভাবে ব্ঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে উপা ব্ঝিয়া থাকে, আর ধর্ম সকলও এ সম্বন্ধে বড় স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন না। আমাদের হুদয় ও মন্তিক্ষ উভয়ই আবশাক। হুদয় অবশ্য খ্ব শ্রেষ্ঠ — হুদয়ের ভিতর দিয়াই

জীবনের উচ্চপ্রযোজক মহান্ ভাবসমূহের ক্ষুরণ হইয়া থাকে। হৃদয়শূন্য কেবল মন্তিক অপেকা যদি আমার কিছুমাত্র মন্তিক না থাকে, অথচ একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শত শত বার পছনদ করি। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি সম্ভব, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র হৃদয় নাই, কিন্তু কেবল মন্তিক, সে ভ্রুকতায় মরিয়া যায়।

কিছ্ক ইহাও আমরা জানি যে, যিনি কেবল নিজের হাদয় ছারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক অস্থ্য ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই লমে পড়িবার সম্ভাবন। আমরা চাই—হদয় ও মন্তিকের সম্মিলন। আমার বলার ইহা তাৎপর্যা নহে যে, থানিকটা হাদয় ও থানিক মন্তিক লইয়া পরম্পর সামঞ্জশ্য করি, কিছ্ক প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হাদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবৃদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা বাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে ? জগৎ কি অনস্ত নহে ? জগতে অনস্ত পরিমাণ ভাববিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত পরিমাণ শিক্ষা ও বিচারেরও অবকাশ আছে। উহারা উভয়েই অনস্ত পরিমাণে আন্ত্রক – উহারা উভয়েই যেন সমাস্তরাল রেথায় প্রবাহিত হইতে থাকুক।

এইরূপ, অধিকাংশ ধর্মাই এই ব্যাপারটী বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয়, একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হল্মের হারা, ভাবের হারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জলতে হুংথ আছে, অতএব সংসার ত্যাগ কর—ইহা খুব শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সংশয় নাই। 'সংসার ত্যাগ কর'। সত্য জানিতে হইলে অসভ্য ত্যাগ করিতে হইবে ভালি পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন মতহৈছধ হইতে পারেনা।

কিন্ত বদি এই মতবাদের ইহাই তাৎপর্যা হয় যে, পঞ্চেব্রিয়গত জীবন — আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে যাহা বৃদ্ধি, তাহা ত্যাগ করা হয়, তবে কি অবশিষ্ট থাকে ? যদি আমরা ইহা ত্যাগ করি, তবে কি চুই অবশিষ্ট থাকে না।

বধন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশে আসিব, তথন আমরা ইহা আরও ভাল করিয়া বুঝিব, কিন্তু আপাতভঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই বে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্তার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তে কি শিকা দিতে চান ভাহাই বলিতে পারি—বেদান্ত শিকা দেন, জগৎকে ব্রক্তস্ক্রপে দর্শন করিতে।

বেদাস্ক, প্রকৃত পক্ষে, জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না.।
বেদাস্তে যেমন চূড়াস্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথাও তজ্ঞপ নাই, কিছ
ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদাস্তে
বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রাহ্মীভাব—জগৎকে আমরা যে ভাবে দেখি, উহাকে
আমরা যেমন জানি, উহা যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর, এবং
উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্রহ্মরূপে দেখ— বাস্তবিকও উহা
ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদ্দে—
বেদাস্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল, তাহার প্রথম পুস্তকেই—আমরা
দেখিতে পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্কাং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ,' (ঈশ-উপ-১ম
ক্লোক)। 'জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে
হইবে।'

সমুদ্য জগৎকে ঈশ্বরের দারা আচ্ছাদন করিতে হইবে; জগতে যে অন্তভ ছঃথ আছে, তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্গলময়, সবই স্থেময়, বা সবই ভবিষাৎ মঞ্চলের জন্ম, এরূপ ভ্রান্ত স্থথবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এইরূপে আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আর যথন সংসার ত্যাগ হয়, তথন অবশিষ্ট থাকে কি ? ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্যা কি ? তোমার স্ত্রী থাকুক, ভাহাতে কোন ক্ষতি নাই, ভাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, ভাহা নতে, কিন্ধ ঐ স্ত্রীর মধ্যে ঈশ্বনদর্শন করিতে হইবে। সম্ভানসম্ভতিকে ত্যাগ কর—ইছার অর্থ কি ? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে— যেমন সকল দেশে নর-পশুরা করিয়া থাকে ? কথনই নহে—উহা তো পৈশা-চিক কাঞ্জ-উহাত ধর্মানহে। তবে কি । সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্ততেই জীবনে মরণে, স্থথে ছঃথে-সকল অবস্থাতেই সমুদ্র জগৎ ঈশ্রপূর্ণ। কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দশন ু কর। বেদান্ত ইহাই বলেন। ভূমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ভ্যাগ কর, কারণ তোমার অন্নুমান অতি অন্ন অন্নুভৃতির উপর—খুব সামান্য ুষ্ক্রির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের হর্কলতার উপর স্থাপিত। ওই আহুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর—আমরা এতদিন জগৎকে ধেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন বে জগতে অতিশর আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের স্টে মিথা জগৎ মাত্র। উহা ত্যাগ কর। নরন উন্মীলন করিয়া দেখ, এইরূপে জগতের অন্তিত্ব কথনই ছিল না—উহা স্বপ্র—মায়া মাত্র। সেই প্রভুই একমাত্র ছিলেন। তিনিই সম্ভান সম্ভতির ভিতরে, তিনিই ল্লীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালর মধ্যে, তিনিই মন্দতে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীর মধ্যে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে বর্ত্তমান।

বিষম প্রস্তাব বটে !

কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে চান। এই বিষয় লইয়াই বেদান্তের আারস্ত।

আমরা এইরপেই জীবনের বিপদ ও হঃধরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অস্থী করে কিদে ? আমরা যে কোন হঃথভোগ করিয়া থাকি, বাসনা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—ছ:খ। অভাব না থাকিলে তৃঃখও থাকিবে না। যথন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তথন কি হইবে ? দেয়ালেরও কোন বাসনা নাই, উহা কখন হঃথ ভোগ করে না। সতা, কিন্তু উহা কোন উন্নতিও করে না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, উহার কোন কষ্টও রাই, কিন্তু উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে। স্থুথ ভোগের ভিতরেও এক মহান ভাব আছে, চঃথ ভোগের ভিতরেও তাহা আছে। যদি সাহস করিয়া বলাযায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি 🕒 ছঃথের উপকারিতাও আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃথ হই 🐷 কি মহৎ শিক্ষা হয়। শত শত কার্যা আমরা জীবনে করিয়াছি, যাহা, পরে বোধ इम्, ना कतिरलंहे जान हिल, किन्छ जाहा इहेरलंख के मकन कार्या আমাদের মহৎ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে। আমি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত, আবার জনেক খারাপ কাষ করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত—আমি কিছু সংকার্য্য করিয়াছি विषया अर्थी. आवात अरनक जरम পড়িয়াছি विषया अर्थी. कातन, উহাদের প্রত্যেকটাই আমাকে এক এক মহৎ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এক্ষণে বাহা, তাহা আমার পূর্ব্ব কর্ম ও চিন্তা সমষ্টির ফলস্বরূপ। প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তারই একটী না একটী ফল আছে, আর আমি

মোট এইটুকু উন্নতি করিয়াছি যে, আমি বেশ স্থথে কাল কাটাইতেছি। তবেই একণে সমস্যা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বুঝি, বাসনা বড় থারাপ জিনিষ, কিন্তু বাসনা ত্যাগের অর্থ পি ৫ দেহযাত্রা নির্বাহ হইবে কি রূপে 

 এই সেই পূর্বেকার মত আত্মহত্যা-কর উপদেশ হইবে— বাসনাকেও সংহার কর, তার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষকেও মারিয়া ফেল। এক্ষণে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। তুমি যে বিষয় রাখিবে না, তাহা নহে; আবশুকীয় জিনিষ, এমন কি, বিলাসের জিনিষ পর্য্যস্ত রাথিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক এবং যে সকল জ্বিনিষ তুমি কখন কখন চাও না, তাহাও রাখ, কিন্তু সত্যকে জান, সত্যকে প্রত্যক কর। এই ধন-ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। তুমিত কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কেহ নহে। স্বই সেই প্রভুর বস্তু, কারণ, উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই সর্ব্বত্ত ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে সকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন, তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রের করিতেছ, তাহার মধ্যেও তিনি, তোমার স্থন্দর বল্পের মধ্যেও তিনি. তোমার স্থন্দর অলঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপে সকল জিনিষ দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। যদি তুমি তোমার প্রতি গতিতে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্দ্তায় তোমার শরীরে, তোমার চেহারায়—সকল জিনিষে ভগবানকে স্থাপন কর. তবে সমুদয় দৃশ্য বদলাইয়া ঘাইবে এবং জগৎ তঃথময়রূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।

'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে'; বেদাস্ত বলেন, উহা পূর্ব্ব ইইতেই আছে, সার সকল ধর্মেও উহা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন।
'যাহার দেখিবার চকু আছে, সে দেখুক, যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুরুক।'
উহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। বেদাস্ত এ বিষয়ও প্রমাণ করিতে অগ্রসর।
সজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমরা উহা হারাইয়াছি, আর সমুদর
জগতে ঐ সত্য পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া কট ভূগিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিছ্ক
উহা বরাবর আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তরেল বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে
কার্য্য করিতে হইবে।

<sup>ঁ</sup> যদি সংসার ত্যাগ কর, এই উপদেশ সত্য হয়, আমার যদি উহা উহার

প্রাচীন স্থূল অর্থে গ্রহণ করা যার, তবে দাঁড়ায় এই:—আমাদের কোন কাব করিবার আবশ্রকতা নাই, আমরা অলস হইরা মাটির চিপির মত বিসিরা থাকি, কিছু চিস্তা করিবার বা কোন কাব করিবার কিছুমাত্র আবশ্রকতা নাই, অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য হইয়া এধার ওধার ভ্রমণ করিতে থাকি। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিক ইহা নহে। আমাদিগকে কার্য্য অবশ্র করিতে হইবে। সাধারণ মানবগণ, যাহারা রূথা বাসনায় ইতন্ততঃ পরিভ্রাম্যমান, তাহারা কার্য্যের কি জানে ? যে ব্যক্তি নিজের ভাবরাশি ও ইক্রিয়গণ দারা পরিচালিত, সে কার্য্যের কি জানে ? সেই কায় করিতে পারে যে কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ বার্থিবতা দ্বারা পরিচালিত নহে। তিনিই কার্য্য করিতে পারেন, যাহার অক্সকেন কামনা নাই। তিনিই কায় করিতে পারেন, যাহার কার্য্য হইতে কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একথানি চিত্রকে কে অধিক সম্ভোগ করে ? চিত্র-বিক্রেতা, না, চিত্রদ্রষ্টা ? বিক্রেতা তাহার হিসাব কেতাব লইয়া ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি। তাছার মাথায় উহা ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য **করিভেছে, ও দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে।** দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে বাস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কথন গুতিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যিনি সেথানে কোনরূপ বেচা কেনার মতলবে যান নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতল আনন্দ উপভোগ করেন। এইরপ, সমুদ্য ব্রহ্মাগুই একটা চিত্র স্বরুগ; যথন এই সকল বাসনা চলিয়া যাইবে, তথনই লোকে জগৎকে সাঞ্জাগ করিবে, তথন এই কেনা বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক স্বামীস্বভাব চলিয়া থাইবে। তথন কৰ্জদাতা নাই, ক্ৰেতা নাই, বিক্ৰেতাও নাই, জগৎ তথন একথানি স্থন্দর ছবি। ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন স্থল্বর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই:--'দেই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি-- সমুদ্য জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনস্ত আনন্দোচ্ছাসে লিথিত, আর নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনাত্যাগ হইলেই, আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব কবিতা পাঠ ও সম্ভোগ করিতে পারিব। তথন স্বই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আডাল, আবজাল, আনাচ, কানাচ, সকল গুপ্ত অন্ধকারময় স্থান, যাহা আমরা পুর্বেব এত অপবিত্র ভাবিষা-ছিলাম, উহাদের উপর যে সকল দাগ এত কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইরাছিল, স্বই

ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রাক্কত স্বরূপ প্রাকাশ করিবে। তথন আমরা আপনা আপনি হাসিব আর ভাবিব, এই সকল কালা চীৎকার, এসব যাহা করিতেছিলাম, তাহা ছেলের থেলা, আর আমরা জননীস্বরূপে ক্র থেলা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলেন এইরূপেই প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিবে। বেদান্ত আমা-দিগকে কার্য্য করিতে বলেন, কিন্তু প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া, এই আপাত-প্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিয়া। এই ত্যাগের অর্থ কি ? পূর্বেই বলা হইমাছে-সর্বব্রে ঈশ্বর দর্শন। এইরূপেই প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যতকিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ করিয়া লও, কেবল উহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন কর, উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবন ধারণ কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা প্রাকাশ কর। এইরূপে কার্য্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। **আ**র কোন প্র নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া নির্বোধের ন্যায় সংসারের বিলাস-বিভ্রমে মগ্ন হয়, সে প্রাকৃত পথ পার নাই, বুঝিতে হইবে, তাহার পা পিছলাইয়া গিরাছে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিরা নিজের শরীরকে কণ্ট দিতে পারে, ধীরে ধীরে গুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটা শুক্ষ মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারির। ফেলে, কঠোর, বীভৎস, শুদ্ধ হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই হুটীই বাড়াবাড়ি—হুটীই ভ্রম—এদিক্ আর ওদিক্। উভয়েই লক্ষাভ্রষ্ট— উভয়েই পথত্রই।

বেদান্ত বলেন, এইরূপে কার্য্য করি—সকল বস্তুতে ঈশ্বর বৃদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরান্থপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বরশ্বরূপ চিস্তা কর—জানিয়া রাথ, করিবার আমাদের কেবল ইহাই আছে—কারণ, ঈশ্বর সকল বস্তুতে, ভাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় বাইব ? প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিস্তায়, প্রত্যেক ভাবে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া, জুবশু আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্ম্মকল তোনাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। ক্স্মকল আর তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি,

আমরা যত কিছু ছঃথ কট ভোগ করি, তাহার কারণ এই সকল বুথা বাসনা। কিন্তু যথন এই বাসনা গুলিতে ঈশ্বর বৃদ্ধি দারা উহারা পবিত্র হয়, ঈশ্বরস্বরূপ হয়, তথন উহারা আদিলেও তাহাতে আর কোন অনিষ্ট হয় না। বাহারা এই রহস্ত না জানিয়াছে, ইহা না জানা পর্যান্ত তাহাদিগকে এই আশ্বরিক জগতে বাস করিতে হইবে। লোকে জানে না, এথানে, তাহাদের চড়ুর্দিকে সর্বত্র কি অনন্ত আনলের থনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা আবিদার করিতে পারে নাই। আশ্বরিক জগতের অর্থ কি গ বেদান্ত বলেন— অক্তান।

বেদাস্ত বলেন, আমরা অনন্তসলিলপূর্ণা তটিনীর তীরে বসিয়া ভূকার মরিতেছি। রাশীকৃত থাদোর সন্মুথে বসিয়া আমরা মরিতেছি। এই এথানে আনন্দময় জগৎ রহিয়াছে। আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি। উহা সর্ব্বদাই আমাদের **ठर्जुर्कित्क त्रश्चित्रारह, किञ्च आमता नर्ज्यनार्ट উर्टाटक अना किছू त्रांनिया स्टा**स পড়িতেছি। বিভিন্ন ধর্মাসকল আমাদের নিকট সেই আনন্দময় জগৎ দেখা-ইয়া দিতে অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আমনদময় জগতের অৱেষণ করিতেছে। সকল জাতিই ইহার অন্নেষ্ণ করিয়াছে, ধর্মের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শ ই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র কুজু মতভেদ, তাহা কেবল কথার মারপেঁচমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নয়। একজন একটা ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন আর একটু অন্তভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়ত আর এক ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। তার পর হয়ত আমি এক স্থাতি লাভের আশায় অথবা আমার নিজের মনের মত চলিতে ভালবাসি বিশিয়া বলিলাম 'এ অমার মৌলিক মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবনে পরস্পর ঈর্যাদ্বেয়াদির উৎপত্তি।

এ সম্বন্ধে আবার একণে নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা ত থুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—সর্ব্বে একক্ষুদ্ধি কর—সব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে—তথন সমুদয় বিষয় প্রক্তকপে সজ্ঞোগ করিতে পারিব, কিন্তু যাই আমি সংসারক্ষেত্রে নামিয়া শুটিকতক ধাকা থাইলাম, অমনি আমার ব্রহ্মবৃদ্ধি সব উড়িয়া গেল। আমি রাস্তায় চলিতে চলিতে ভাবিতেছি, সকল মান্ত্রেই ঈশ্বর বিরাজ্যান—একজন বলবান লোক আসিয়া

আমায় ধারু। দিল, অমনি চিৎপাৎ হইরা পড়িলাম। ঝাঁ করিয়া উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল-মৃষ্টি বদ্ধ হইল-বিচার শক্তি হারাইলাম। একে-বারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। সব স্থতি চলিয়া গেল ক্রেম্বর না দেখিয়া আমি ভূত দেখিলাম। জন্মিবামাত্রই উপদেশ পাইয়াছি, সর্ব্বত্ত ঈশ্বর দর্শন কর্ন, সকল ধর্মাই ইহা শিথাইয়াছে-- সর্ববস্তাতে, সর্বাত্র ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেষ্টা-মেণ্টে যীশুখ্রীষ্টও এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি-কিন্তু কাষের বেলায়ই আমাদের গোল আরক্ত ইয়া। ঈসপ-রচিত আথ্যানাবলীর ভিতর একটী গল্প আছে। একটী বৃহৎক। ম স্কুনর হরিণ একটী হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, 'দেখ, আমি কেমন বলবান, আমার মন্তক অবলোকন কর—উহা কেমন চমৎকার. আমার হস্তপদ অবলোকন কর, উহারা কেমন দৃঢ় ও মাংসল, আমি কন্ত শীল্প দৌড়াইতে পারি; সে এ কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দুর ছইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। মাই শুনা, অমনি ক্রতপদে প্লায়ন। অনেক দুর দৌজিয়া গিয়া আবার হাঁফাইতে হাঁফাইতে শাবকের নিকটে ফিরিয়া আসিল। হরিণ শাবক বলিল, 'এই মাত্র আপনি বলিতেছেন, আপনি থব বলবান-তবে কুকুরের ডাকে পালাইলেন কেন ৭' হরিণ বলিল, 'তাইত, তাইত, কুকুর ডাকিলেই আর কিছু জ্ঞান থাকে না।' আমরাও সারাজীবন তাই করিতেছি। আমরা চুর্বল মহুষ্যজাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পৌষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাকিলেই সেই পাগ্লা হরিণের মত পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এসকল শিক্ষা দিবার কি আবশুক গ বিশেষ আবশুক আছে। ব্রিয়া রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় না।

'আত্মা বারে শ্রোতব্যা মন্তব্যা নিদিধা।সিতবাঃ।' আত্মা সম্বন্ধ প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পারে, এমন কি, যে সামান্ত কীট ভূমিতে বিচরণ করিতেছে, সেও উপরে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পার, কিন্তু উহা কতদ্রে! মন সর্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সম্বন্ধ আদর্শ সম্বন্ধ এইরূপ। আদর্শ সকল আমাদের অনেক দ্রে, আর আমরা এই নিমে প্ডিরা রহিয়াছি। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের একটী আদর্শ থাকা আবশুক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ

থাকাই আবশ্রক। অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ না লইয়াই জীবনের এই অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটা নির্দিষ্ট আদর্শ আছে সে যদি সহস্রটী ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে দশ সহস্র ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটা আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত পারি, শুনিতে হইবে, শুনিতে হইবে, শুনিতে হইবে, শুনিতে হইবে, শুনিতে হইবে যতদিন না উহা আমাদের অস্তবে প্রবেশ করে, আমাদের মন্তিক্ষে প্রবেশ করে, যতদিন না উ ভাব সকল আমাদের প্রতি শোণিত বিন্তুতে প্রবেশ করে, যতদিন না উহারা আমাদের শরীরের অনুতে প্রত্যেক পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে শুনিতে হইবে। 'স্বন্ধ পূর্ণ হইলে মুথ বাক্য উচ্চারণ করে,', আমাবার হৃদয় পূর্ণ হইলে হন্তও কার্য্য করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কার্যা প্রবৃত্তির নিয়ামক। ননকে সর্ব্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাথ, দিনের পর দিন উহা শুনিতে থাক, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাক। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, উহা সম্পূর্ণ আবিক, উহা জীবনের সৌন্দর্যা স্বরূপ। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবন কি হইত ? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। জীবনের কবিছ কোথায় থাকিত ? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই বা; গরুকে কথন মিথা কথা কহিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা গরুমাত্র, মান্ত্র্য কথনই নহে। অতএব বার বার অরুতকার্যা হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সহস্র সহস্র বার ঐ আদর্শকে ফদয়ে ধারণ কর, আর গদি সহস্র বার অরুতকার্য্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদশনই মান্ত্রের আদর্শ। যদি শ্বকল বস্তুতে উাহাকে দেখিতে ক্যতকার্য্য না হও অস্ততঃ এক বস্তুতে তাঁহাকে দেশন কর । এইরূপে ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাস, তারপর তাঁহাকে আর একজনে দর্শন কর। এইরূপে ভূমি অগ্রসর হইতে পার। আত্মার স্ব্যুথে অনস্ত জীবন রহিয়াছে— অধ্যবসায়সম্প্র হইরা চেষ্টা করিলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

'অনেজদেকং মনসো জ্বীয়ো নৈনন্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোহস্থানত্যতি তিষ্ঠৎ তমিন্নপো মাতরিখা দধাতি॥ তদেজতি তনৈজতি তদ্ধে তছস্তিকে। তদস্করস্থা সর্বাস্থাত সর্বাস্যাস্য বাস্ত্ত:॥ যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মতোহ্যপ্রভাতি। সর্বাভ্তেরু চাত্মানং ততো ন বিজ্ঞান্সতে॥ যত্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আবৈধাভূদিজান্তঃ।

তত্র কো নোহা কা শোকা এক স্বমন্থপন্থতা। "— স্কিশোপনিষৎ।
'তিনি অচল, এক, মনের অপেক্ষাও জ্রুতগামী। ইক্সির্গণ পূর্বের গমন
করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও অন্তান্ত জ্রুতগামী
পদার্থের অগ্রবর্ত্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কশ্মকল বিধান
করিতেছেন। তিনি চঞ্চল, তিনি স্থির, তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি এই
সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে
সর্বাভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বাভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু
গোপন করিবার ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থার জ্ঞানী বক্তির পক্ষে সমুদ্র
ভূত আত্মা স্বরূপ হইয়া বায়, সেই এক স্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা
নোহের বিষয় কি থাকে গ'

এই সর্ব্ব পদার্থের একত্ব বেদান্তের আর একটা প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করেন যে, আমাদের সমুদয় তুঃথ অজ্ঞান-প্রভব, ও অজ্ঞান আর কিছুই নয়-এই বহুত্বের ধারণাঃ--এই ধারণা বে মারুষে মারুষে ভিন্ন-নর নারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন-জাতি জাতি পুথক, পুথিবী চক্ত হইতে পুথক, চক্ত সূৰ্য্য হইতে পুথক, একটী পরমাণু আর একটী প্রমাণু হইতে পৃথক্, এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল ছঃথের কারণ। বেদান্ত বলেন এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ বাস্তবিক প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর **অন্তন্তলে** সেই একত্ব বিরাজমান। যদি তুনি ভিতরে চলিয়া যাও, তুমি এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মালুষে মালুষে একম্ব, নর নারীতে একম্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ নীচে একত্ব, ধনী দরিদ্রে একত্ব, দেবতা মহুষ্যে একত্ব, সকলেই এক —ইতর প্রাণীরাও তাহাই, যদি খুব ভিতরে দৃষ্টিপাত কর এবং যিনি ঐ অবস্থায় পৌছিয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তথন সেই একত্বে পঁহুছিরাছেন, যাহাকে ধর্মবিজ্ঞানে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তাঁহার আর মোহ কিরাপে থাকিবে? কিলে তাঁহার মোহ জন্মাইতে পারে ? তিনি সকল বস্তুর ভিতরের সত্য জানিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর রহস্য জানি-য়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর ছঃথ কিরূপে থাকিবে? তিনি আর কি

বাসনা করিবেন ? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অদ্বেষণ করিয়া ক্লিখরে পঁছছিরাছেন, যিনি জগতের কেন্দ্র স্বরূপ, যিনি সকল বস্তুর একজ্বরূপ; উহাই অনস্ত সতা, অনস্ত জ্ঞান ও অনস্ত আনন্দ। নেথানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, ছংখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। কেবল পূর্ণ একজ্বপূর্ণ আনন্দ। তথন তিনি কাহার জন্ম শোক করিবেন ? বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, ছংখ নাই, কাহারও জন্ম শোক করিবার নাই, কাহারও জন্ম ছংখ করিবার নাই।

'স পর্যাগাচ্চুক্রমকায়মত্রণমলাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীয়ী পরিভূ: স্বয়স্ত্রাথাতথ্যতোহ্থান্ ব্যদ্ধাচ্ছাস্থতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥'

'তিনি চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল, দেহশৃন্তা, ব্রণশৃন্তা, সায়শৃন্তা, পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি করি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ন্ত্র;
তিনি চিরকালের জন্ত যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবন্ত বিধান করিতেছেন।'
যাহারা এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করেন, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।
যাহারা পরলোককে ব্রদ্ধন্ত্ররূপ মনে করিয়া উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে
ত্রমণ করিতেছে, কিন্তু বাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, উহা
হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর
অন্ধকারে প্রবেশ করে।' কিন্তু বিনি এই পরমন্ত্রন্কর প্রকৃতির বহস্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম
করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সন্তোগ করেন।

'হে স্থা, হিরশাস পাত্র দারা তুমি সত্যের মুখ আবারত করিয়াছ। সত্যধর্মা আমমি বাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এইজন্ত তাহা অপসারিত কর। \* \*

\* আমি তোমার পরন রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে
পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই।'

## অপরোক্ষানুভূতি।

আমি তোমাদিগকে আর একথানি উপনিষদ্ হইতেঁ পাঠ করিয়া শুনাইব। ইহা অতি দরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ। ইহার নাম কঠোপনিষদ্। তোমা-দের অনেকে বোধ হয়, সার এডুইন আর্ণল্ড ক্বত ইহার অফুবাদ পাঠ করি-রাছ। আমরা পূর্বের দেখিরাছি, জগতের স্বৃষ্টি কোথা ইইতে ইইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জ্জগৎ হইতে পাওয়া বায় নাই, স্কুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য লোকের দৃষ্টি অন্তর্জ্জগতে প্রধাবিত হইল। কঠোপনিষদে এই মান্থবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুস্থান আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন হইতেছিল, কে এই বাহুজগুৎ সৃষ্টি করিল, ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল, ইত্যাদি; কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন আনসিল, মানুষের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাথিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মান্তবের কি হয় ? পূর্বের লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার পশ্চাতে ঘাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল খুব জোর জগতের এ**কজন শাসন**-কর্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্য মাত্র; হইতে পারে মানুষের গুণরাশি অনস্ত পরিমাণে বন্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরোপিত ইইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি একটী মনুষ্যমাত্র। এই মীমাংদা কথনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক সতা বলিতে পার। আমরা নুস্বাদৃষ্টিতে এই **জগং** দেখিতেছি আর আমাদের ঈশ্বর এই জগতের মানবীয় ব্যাখ্যামাত্র।

মনে কর, একটা গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ ইইল— সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্তার মীমাংসা করিতে গিয়া গরুর ভাবে ইহার মীমাংসা করিবে, সে যে আমাদের ঈশরকেই দেখিবে, তাহা নাও ইইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা বিড়াল জগৎ দেখিবে, তাহারা দিল্লাস্ত করিবে, কোন বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যা পূর্ণব্যাখ্যা নহে, আর আমাদের ধারণাও জগতের সর্ব্বাংশপশী মহে। মান্ত্র যে ভাবে জগৎসম্বন্ধে ভ্রমানক স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে ক্রমে পতিত ইইতে হয়। বাছ্মাণ্ড জগৎ সম্বন্ধে যে মীমাংসা লক্ষ হয়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সতা সম্বন্ধ আমাদের বিজেদের জগৎমাত্র, সতা সম্বন্ধ আমাদের

যতচুকু দৃষ্টি, ততচুকু। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কথন ইন্দ্রিরগ্রাহ্য হৈতে পারে না। কিন্তু আমরা জগৎকে ততচুকুই জানি, যতচুকু পঞ্চেন্তির-বিশিষ্ট প্রাণীর দৃষ্টিতে পড়ে। মনে কর, আমাদের আর একটী ইন্দ্রির হইল—তাহা হইলে সমুদর ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশাই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমদের একটা চৌত্বুক ইন্দ্রির হইল, এমন হয়ত জগতে লক্ষ্ণ শক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিবার আমাদের কোন ইন্দ্রিরগতিল লাগিল। আমাদের কোন ইন্দ্রিরগতিল সীমাবদ্ধ—বান্তবিক অতি সীমাবদ্ধ—আর এ সীমার মধ্যেই সমুদর জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎসমস্যার মীমাংসা মাত্র। কিন্তু তাহা কথন সমুদ্র সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। ইহা ত অসম্ভব ব্যাপার। যথার্থ বলিতে গেলে, উহা কোন মীমাংসাই নহে। কিন্তু মানুষ কূপ করিরা থাকিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চার, বাহাতে সকল জগতের সমস্যার মীমাংসা হইরা যাইবে।

প্রথমে এমন এক জ্গৎ আবিদ্ধার কর, এমন এক পদার্থ আবিদ্ধার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বরূপ—যাহা আমরা ইক্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে বুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণ মধ্যন্থ স্থত্তব্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিদ্ধার করিতে পারি, বাহাকে ইক্রিয়োগোচর করিতে না পারিলেও, কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উদ্ধ অধ্য মধ্যে সর্ব্ধপ্রকার লোকের সাধারণ অধিকার, সর্ব্বপ্রকার অন্তিম্বের ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা শীমাংসোল্ল্থ হইল বলা যাইতে পারে, স্থতরাং, আমাদের দৃষ্টিগোচর ক্রি জ্ঞাত জগৎ হইতে এই মানংসা পাইবার সন্ভাবনা নাই, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত, কারণ, ইহা সমগ্র ভাবের কেবল অংশবিশেষমাত্ত্ব।

অত এব সমস্যার উপায় একমাত্র ভিতরে প্রবেশ। অতি প্রাচীন মননশীল মহাজনেরা বৃষ্ণিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যত দূরে যাইতেছেন, ততই একত্ব হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই একত্বের নিকট পহছিতেছেন। আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হই, ততই আমরা যে সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, তাহার নিকট উপস্থিত হই, আর যতই উহা হইতে দূরে যাই, ততই আমাদের

সহিত অপরের বিশেষ পার্থক্যের ভাব আরম্ভ হয়। এই বাহ্যজ্বগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেথানে সকল অস্তিজ্বমষ্টির এক সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ থুব জোর, তাহার একাংশ মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বৃদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার দকল, এইরূপ আরও কত কত ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটী মাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদর জগতের সমস্যার নির্ণন্ন করা ত অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ কোথাও এমন একটা কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যাহা হইতে অন্যান্য সমুদয় বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেটা করিব। ইছাই এথন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায় ু (উহা আমাদের ভিতরে --এই মান্তবের ভিতর, যে মান্তব রহিয়াছেন, তিনিই এই কেন্দ্র ) ক্রমাগত-অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রন্ধাণ্ডের কেব্র । যত প্রকার অভিত্ব আছে, সকলেই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে একীভূত হইতেছে। এথানেই বাস্তবিক সমুদরের একটা সাধারণ ভূমি—এথানে দাড়াইয়াই আমরা একটা সার্ব্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটীই বড় দার্শনিকযুক্তিসিদ্ধ নহে এবং উহার মীমাংসাও বড় কিছু কাষের নহে। পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, ইহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ।

অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ছিলেন। তিনি এক সময়ে এক

য়য়্র করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ম ছিল য়ে, সর্বস্থ দান করিতে হইবে।
এই বাক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি য়য়্র করিয়া খুব মান য়৸

পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্তু তিনি এমন সকল জিনিষ দান
করিতেছিলেন, যাহাতে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। বেমন

জরাজীর্ণ, অর্কমৃত, বন্ধ্যা, একচকু, ঝয়্ল গাভীসকল। তাঁহার নিচকেতা নামে
এক পুত্র ছিল। বালকটা দেখিলেন, তাঁহার পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার রত

পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গই করিতেছেন, অতএব তিনি কি বলিবেন,
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবস্ত

দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সন্মুখে কিছু বলিতে

বা করিতে সাহস পায় না, কেবল চুপটা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব

দেই বালক পিতার সন্মুখীন হইরা সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কেবল মাত্র জিজ্ঞাসিল, 'পিতঃ, আপনি আমায় কাহাকে দিবেন ? আপনি ত মজ্ঞে সর্কারদানের সব্ধন্ন করিয়াছেন।' পিতা অতিশন্ন বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, 'ও কি বলিতেছ বৎস—পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে, এ কিরূপ কথা ?' বালকটী বিতীয়বার, ভৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন—তথন, পিতা কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোরে যমকে দিব।' তার পর আখ্যায়িকা এই—বালকটী যমের বাড়ী গেল। আদি মানব মৃত হইয়া যমদেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সম্দ্র পিতৃগণের শাসনকর্তা হইয়া-ছেন। সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যাইয়া ইহার নিকট অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন। এই যম একজন খুব গুদ্ধস্থভাব, সাধু পুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটী যমলোকে গমন করিলেন। দেবতারাও সময়ে সময়ে বাড়ী থাকেন না, অতএব ইইাকে তিন দিন তথার তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ী ফিরিলেন।

যম কহিলেন, হে বিম্বন, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রহ্মন্, তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হুউক। আমি গৃহে ছিলাম নাবলিয়া আমি বড় ছুঃখিত। কিন্তু আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্করণ তোমাকে প্রতিদিনের জন্ম একটা একটা করিয়া তিনটা বর দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।' বালক প্রথম বর এই প্রার্থনা করিলেন—'আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পৈতার ক্রোধ চলিয়া যায়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আর আপুনি আমাকে এম্বান হইতে বিদায় দিলে তাঁহার নিকট গেলে তিনি আমায় যেন চিনিতে পারেন।' যম তথাস্ত বলিলেন। নচিকেতা দ্বিতীয় ব্যাহ্বর্গপ্রাপক यख्डविटमरमत विषय क्रांनिए देखा कतिलान। आमता शूर्व्यदे एमिश्राहि. বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই, তথায় সকলের জ্যোতি-শ্বরি শরীর, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃদিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অক্সান্ত ভাব আদিল, কিন্তু এ সকল কিছুতেই লোকের প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তি মানিল না। এই স্বৰ্গ হইতে আরও উচ্চতর কিছুর আবশুক। স্বর্গে বাস এই জগতে বাস হইতে বড় কিছু বিভিন্ন নহে। জোর একজন খুব সুস্থকায় ধনীর জীবন যেরপ তাহাই---পুব বিষয়ভোগ সম্ভোগের জিনিষ অপ্যাপ্ত আর নীরোগ স্থ বলিষ্ঠ শরীর। উহা এই জড়জগতই, আর একটু ভাল ভাবের: এবং আমরা পূর্ব্বে যথন দেখিরাছি, এই জড়জগং ঐ সমস্থার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তথন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি মীংমানা হইবে ? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কুছুতেই সমস্থার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। যদি এই জগং ঐ সমস্থার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরূপ কতকগুলি জগং কিরূপে উহার মীমাংসা করিবে ? কারণ, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, স্থূলভূত প্রাকৃতিক সমুদ্য ব্যাপারের অতি সামান্ত অংশমাত্র। আমরা যে সকল অগণ্য ঘটনাপুঞ্জ বাস্তবিক দেখিয়া থাকি, তাহা ভৌতিক নহে।

আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহুর্ত্ত ধরিয়াই দেখনা কেন, কতটা আমা-দের চিস্তার বাাপার আর কতটাই বা বাস্তবিক বাহিরের ঘটনা ? কতটা তুমি কেবল অমুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর ? এই জীবন-প্রবাহ--কি প্রশাস্ত বেগেই চলিতেচে--ইহার কার্যাক্ষেত্রও অতি বিস্তৃত-কিন্তু ইহাতে মানসিক ঘটনাবলির তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ন ব্যাপারসমূহ কি সামান্ত! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ষটনাবলি কেবল রূপরসগন্ধম্পর্শাদের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বর্গে যেখানে আমরা জ্যোতিশার দেহ লইয়া থাকিব, তাহাতে অধিকাংশ লোকের তপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বৰ্গপ্ৰাপক যজ্ঞসম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন। বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্জবারা সন্ত্রষ্ট হইয়া লোককে স্বর্গে লইয়াযান। সকল ধর্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশব্নিতভাবে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূজিছকে লিখিতেন, অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু এক্ষণও ভূজ্জত্বক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রায় ১।১০ সহস্র বর্ষ शृद्ध आमारमञ्ज शृद्धशृक्षावता त्य कार्ष्ठ कार्ष्ठ घर्षण कतित्रा अधि উৎপामन করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্তমান। যজের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না। এসিয়াবাসী আর্য্যগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও তজ্ঞপ। এখনও তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈছ্যতাগ্রি ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে ভালবাদে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্বে এইক্লপে অন্নি সংগ্রহ করিত; ক্রমে ইহারা হুথানি কাঠ ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল; পরে যথন জন্যান্য উপায় শিথিল, তথন

এই উপায়গুলিও তাহারা রক্ষা করিল। দেগুলি পবিত্র আচার হইরা দাঁডাইল।

হিক্রদের সম্বন্ধেও, এইরূপ। তাহারা পূর্বের্ব পার্চ্চমেন্টে লিখিত। এথন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, অতএব পার্চমেন্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার। এইরূপ সকল জাতির সম্বন্ধেই। এক্ষণে যে আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যক্তপ্তলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তথন তাহাদের ধারণা সকল পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইল, কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐ গুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র বলিয়া গণিত হইল। তৎপরে একদল লোক এই যজ্ঞকার্য্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহারাই পুরোহিত। ইহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের যথা-সর্বাস্ব হইয়া দাঁড়াইল। দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আত্রাণ করিতে আসিতেন-যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক আছতি দেওয়। যায়, কতক্পুলি স্তোত্ৰ গীত হয়, বিশেষাকুতিবিশিষ্ট কতকপ্ৰলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা দব করিতে পারেন, প্রভৃতি মতবাদের স্পৃষ্টি হইল। নচিকেতা এই জন্মই দিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপ যজের দারা স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হইতে পারে।

্তার পর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এথান ২ইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, 'কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন, থাকে না, আপনি আমাবে এই বিষয়ের বথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।'

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার প্রথমোক্ত বরষ্ম পূর্ণ করিয়াছিলেন। একণে তিনি বলিলেন, "প্রাচীনকালে দেবতার এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। এই স্ক্র ধর্ম স্থবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতঃ তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, আমাকে এ বিষয়ে আর অনুরোধ করিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কহিলেন, "হে মৃত্যো, দেহতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় বক্তা পাইব না, আর এই বরের তুলা অন্য বর্ও নাই।" যম বলিলেন, "শতারু পুত্র পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, স্থবর্ণ, অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পূথিবীর উপরে রাজস্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাক। অস্তু কোন বর যদি তুমি ইহার তুলা মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর, অথবা অর্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কর। অথবা হে নচিকেতঃ, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমগুলে রাজস্ব কর, আমি তোমাকে সর্বপ্রপ্রার কামাবস্তুর ভাগী করিব। পূথিবীতে যে যে কামাবস্তুরাভ ছলভি, তাহা প্রার্থনা কর; এই রথাধিকাল গীতবাছশালিনী রমণীগণকে মালুষে লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতঃ, আমার প্রদন্ত এই সকল কামিনীগণ তোমার সেবা করুক, কিরু ভূমি মৃত্যুসম্বন্ধে জিঞ্জাসা করিও না।"

নচিকেতা বলিলেন, "এ সকল বস্তু কেবল ছদিনের জন্যু:—ইহারা সমুদ্র ইন্সিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও বাস্তবিক অতি অন্ধ । এই অশ্ব রথ গীতবাদ্য তোমারই থাকুক। মানুষ বিত্তদারা তৃপ্ত হইতে পারে না। তোমাকে যথন দেখিতে হইবে, তখন আমরা বিত্ত চিরকালের জন্ম করিয়া রক্ষা করিব ? তুমি যত দিন ইচ্ছা করিবে, আমরা ততদিনই জীবিত থাকিব। আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাই আমার বরণীয়।"

যম এতক্ষণে সন্তুষ্ট ইইলেন। তিনি বলিলেন, "পরম কলাগ (শ্রেয়:) ও আপোতরমা ভোগ (প্রেয়) এই ছুইটার বিভিন্ন উদ্দেশ্য—ইহারা উভয়েই মাণ্ডুষকে বদ্ধ করে। যিনি তাহার মধ্যে পরম কলাগেকে গ্রহণ করেন, তাঁহার কলাগে হয়, আর যে আপোতরমা ভোগ গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যন্ত হয়। এই শ্রেয়: ও প্রেয় উভয়েই মান্তুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়েকে বিচার করিয়া একটাকে আর একটা ইইতে পৃথক্ করিয়া জানেন। তিনি শ্রেয়:কে প্রেয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের স্থাথের জন্তা প্রেয়কেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতঃ, ভূমি আপোতরমা বিষয় সকলের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া, উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ।" তথন যম নচিকেতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির খুব উন্নত ধারণা এই প্রাপ্ত হইলাম যে, যতদিন না মান্ত্রের ভোগবাসনা তাগে হইতেছে, ততদিন তাহার দ্বদ্ধে সত্যজ্যোতির প্রকাশ হইবে না। যতদিন এই সকল রুগা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমূহুর্তে আমাদিগকে যেন বাছিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লইয়া গিয়া আমাদিগকে বাছ প্রত্যেক

বস্তুর, এক বিন্দু রূপের, এক বিন্দু আমাদের, এক বিন্দু স্পার্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিরুপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত ইইবে ?

যম বলিতেছেন, "যে আত্মার সম্বন্ধে, যে পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করি: রাছ, তাহা বিত্তমোহে মৃচ্ বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই, এরূপ চিস্তা করিয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে আদে।"

আধার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় শুনিয়াও ব্ঝিতে পারে না, বক্তাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশুক, শ্রোতাও আশ্চর্য্য হওয়া আবিশ্রক।ু গুরুরও অভূত শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবিশ্রক, শিষ্যেরও তাহাই হওয়া আবশুক। মনকে আবার রুথা তর্কের দারা চঞ্চল করা উচিত নতে। কারণ, প্রমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। স্থামরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ আছে, যাহাতে বিশ্বাদের উপর খুব ঝোঁকে দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিষ, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটীকে একটু তলাইয়া বুঝিলে দেখিব, ইহার পশ্চাতে একটী মহান সত্য আছে। যাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, ভাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্র এই,—আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিতেছি। মনকে রুণা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কে কথন ঈশ্বরলাভ হয় না। क्रेश्বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তকের বিষয় নহেন। সমুদয় তর্কই কতক 🖦 🕮 সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত। এই সিদ্ধান্তগুলি বাতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্ব্বেই যাহা স্থানিশ্চিতরূপে প্রভাক্ষ করিয়াছি, এমন ক 🕫 ভালি বিষয়ের মধ্যে তুলনার প্রণালীকে যুক্তি কহে। এই স্থনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুল না থাকিলে যুক্তি চলিতেই পারে না। বাহাজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা না হইবে কেন ?

আমরা পুন: পুন: এই ভ্রমে পড়িরা থাকি :— বহির্বিষয় সমৃদয়ই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। বহির্বিষয় কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না বা উহাদের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্ত প্রত্যক্ষামূভূতির দারা উহারা লব্ধ হয়। আবার সমৃদ্য তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষামূভূতির উপর স্থাপিত। বসায়নবিৎ কতকগুলি দুবা লইলেন—তাঞা

হুইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হুইল। ইহা একটা ঘটনা। আমরা উচা স্পষ্ট দেখি, প্রতাক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সমুদর বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবেত্তাগণও তাহাই করিয়া থাকেন-সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্ব্ধপ্রকার জ্ঞানই কর্তকশুলি প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিচার যুক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে, ভাবিয়া থাকে, ধর্মতত্ত্বে কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই—যদি কিছু ধর্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়, তবে তাহা বাহিরের রুণা তর্কের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম কথার ব্যাপার নহে-প্রত্যক্ষের বিষয়। মামাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অর্থেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে উহা বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই চীৎকার কর না কেন, তাহা ধর্ম নহে। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা রুণা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে. কারণ, যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর পাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাঁহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। যেমন জগতের অন্তিত্ব আছে কি না—এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রতাক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের (Idealists) তর্ক অনস্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এইরূপ তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি জগৎ বহিয়াছে, উহা চলিয়াছে। আমরা কেবল এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্ত সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেই তাহাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষে আসিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে, তেমনি প্রমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকভালি পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহারই উপর ধর্ম স্থাপিত হইবে। অবশ্র কোন ধর্মের যে কোন মত বিশ্বাস করিতে হইবে, এই অযৌক্তিক দাবিতে কোন আস্থা করা ঘাইতে পারে না; উহা মন্ত্রামনের অবনতিসাধক। যে ব্যক্তি ভোমাকে দকল বিষয় বিশ্বাদ করিতে বলে, দে নিজেকেও অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথার বিশ্বাস কর, তোমাকেও অবনত করে। জগ-তের সাধুপুরুষগণের আমাদিগকে কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর কতকভাল সত্য পাইয়াছেন, আমরাও ঐরপ করিলে, তবে আমরা উহা বিশ্বাস করিব ভাহার পূর্ব্বে নহে। ধর্মের মোট কথাটাই এই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিবে, যাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন, তাহাদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। অত্তর্বে ধর্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, 'তোমরা, যাহারা স্থো্য অভিছে বিশ্বাসী, সকলেই ভ্রান্ত,' তাহার কথার যত টুকু মূল্য, ইহাদের কথারও তত টুকু মূল্য। অত্রব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে, লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথার আমাদের কিছুমাত্র আস্থা করিবার আনশ্রকতা নাই।

এই বিষয়টী বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্ব্বদা মনে জাগরাক রাথা উচিত। ধর্মা লইয়া এই সকল গগুগোল, মারামারি, বিবাদ বিসম্বাদ তথনই চলিয়া যাইবে, যথনই আমরা বুঝিব, ধর্ম গ্রন্থবিশেষে বা মন্দিরবিশেষে আবদ্ধ নহে, অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাও উহার অমুভৃতি সম্ভব নহে। ইহা প্রত্যক্ষামুভূতি। আর যে ব্যক্তি বাস্তবিক ঈশ্বর এবং আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই বাস্তবিক ধার্মিক; আর এই প্রত্যক্ষামুভূতিবিহীন হইলে উচ্চতম ধর্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্ত অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক. আমরা তাহা মানিয়া লই না কেন ? কেবল বিচারপূর্বক ধর্মের সভাসকলে সম্মতিদান করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। একজন খ্রীশ্চিয়ান বা মুসলমান অথবাঁ অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীর কথা ধর। গ্রীষ্টের সেই পর্ব্বতে ধর্মোপদেশদানের কথা মনে কর। যে কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্য্যে পালন করে সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়, তথাপি কথিভ ছইয়া থাকে. পৃথিবীতে এত কোট খ্রীশ্চিয়ান আছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলেই এশিচয়ান? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন না কোন সময়ে এই উপদেশামুষায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। তকোটি লোকের ভিতর একটা প্রক্লত থ্রীশ্চিয়ান আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, ত্রিশকোটি বৈদান্তিক আছেন।
যদি প্রত্যক্ষান্তভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সহত্তে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ
পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক,
কিন্তু যে ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করিতে যায়, আমরা তাহার সহিত্ই বিবাদে

প্রবৃত্ত হইরা থাকি। আমরা সকলেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম আমাদের কাছে যেন কিছুই নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতে অহুমোদন মাত্র, কেবল কথার কুথা - অমুক বেশ ভাল বলিতে কহিতে পারে, অমুক পারে না। ইহাই আমাদের ধর্ম —"শব্দ যোজনা করিবার স্থূন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা, এইসকল কেবল পণ্ডিতদের, আমাদের নিমিত্ত-ধর্মার্থে নহে।" যথনই আমাদের আত্মার এই প্রতাক্ষামু-ভৃতি আরম্ভ হইবে, তথনই ধর্ম আরম্ভ হইবে। তথনই তুমি ধার্ম্মিক হইবে এবং তথনই, কেবল তথনই, নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এক্ষণে রাস্তার পশুদের অপেক্ষাও বড় অধিক নীতিপরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসন ভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করিনা। যদি সমাজ আজ বলেন, চুরী করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি হরণার্থ বাগ্র হইয়া দৌড়াইব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ পুলিশ। সামাজিক প্রতি-পত্তি লোপের আশস্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুগণ হইতে ধুব অলই উন্নত। আমরা, আপনাদের গৃহের গুপ্তস্থানে বসিয়া বুঝিতে পারি, একথা কতদূর সতা। অতএব আইস আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। স্বীকার করি আইস, আমরা ধার্ম্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘূণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ আর আমাদের ধর্ম্মের প্রত্যক্ষামূভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমার কাটিরা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার অন্তরের অন্তরে কথন একথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই দেশ দেখ নাই! অবশ্য, অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রেয়াগ করিলে তুমি মুথে বলিতে পার বটে, আমি সেই দেশ দেখি নাই, কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহজগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যথন তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্লভাবে ধন্ম ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে, তথন কিছুতেই তোমার বিশ্বাসকে নই করিতে পারিবে না। তথনই প্রকৃত •বিশ্বাসের আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা খাহার এক সর্বপ পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড়টা তাহার কথা ভানিবে, এ কথার তাৎপর্যাই এই। তথন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই

সত্যকে জানিতে পারিবে—কেবল বিচারপূর্ব্বক সত্ত্যে সম্মতি দেওরা কিছুই নর।

একমাত্র কথা এই, প্রত্যক্ষ ইইয়াছে কি ? বেদান্তের ইহাই মৃলকথা—
ধর্মের সাক্ষাৎকার কর্ন—কেবল কথায় কিছু হইবে না ; কিন্তু সাক্ষাৎকার
করা বড় কঠিন। যিনি প্রমাণ্র অভ্যন্তরে অতি গুহুভাবে অবস্থান
করিতেছেন, সেই পুরাণ-পুক্ষ, যিনি প্রত্যেক মানবহুদয়ের গুহুতম প্রেদেশ
অবস্থান করিতেছেন, সাধুণণ তাঁহাকে অন্তর্দ্ধি ছারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং
তথনই তাঁহারা স্থুও তঃখ উভয়েরই পারে গিয়াছেন, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম
বলি, আমরা যাহাকে অধর্মা বলি, গুভাগুভ সকল কর্মা, সং অসং, সকলেরই
পারে গিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই সেই সত্যকে
দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল ? স্বর্গের ধারণা
এই—ছঃখশৃত্য স্থুও। অর্থাৎ আমরা চাই—সংসারের সব স্থুওলি, উহার
ছঃখগুলি বাদ দিয়া। অবত্য ইহা অতি স্কন্মর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিক
ভাবেই আসিয়া থাকে। কিন্তু এ ধারণাটী একেবারে আগাগোড়াই ভূল,
কারণ পূর্ণ স্থুও বা পূর্ণ ছঃশ বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

রোমে একজন খ্ব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউগুমাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই ভিনি বলিলেন, 'তবে আমি কাল কি করিব ?' বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউগু তাঁহার পক্ষে দারিদ্রা, কিন্ধু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের আবশুকেরও অতিরক্তি। বাশুবিক স্থথই বা কি, আর হুংথই বা কি ? উহারা ক্রমাগত বিভিন্নরূপ ধারণ করিজেছে। আমি যথন অতি শিশু ছিলাম, আমার মনে হইত, গাড়ী হাঁকাইজে পারিলে আমি স্থথের পরাকাঠা লাভ করিব। এখন আমার তাহা মনে হয় না। এখন ভূমি কোন্ স্থথকে ধরিয়া থাকিবে ? এইটা আমাদের বিশেষ করিয়া বৃথিতে চেটা করা উচিত। আর এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে। প্রত্যোকের স্থথ ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটা লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন রাশ্খানেক শ্রাফিম না থাইলে স্থী হয় না। সে হয়ত ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিমনিশ্রিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে স্বর্গ বড় স্থবিধাকর হইবে না। আমরা পুন: পুন: আরবী কবিতার পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নামা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, তাহার নিম্ন দিয়া নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে। আমি আমার

জীবনের অধিকাংশ এমন এক দেশে বাস করিয়াছি যেথানে অত্যন্ত অধিক জল, অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতি বর্ষে এই জলের প্রাবল্যে মৃত্যু-মুথে পতিত হয়। অতএব আমার স্বর্গ নিমদেশে নদীপ্রবাহযুক্ত উল্লানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গ গুফভূমিপূর্ণ অধিক বর্ধাপূন্য হওয়া আবশ্যক। আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তেজ্রণ, আমাদের স্থথের ধারণা ক্রমাগত বদলাই-তেছে। কোন যুবক স্বর্ণের চিস্তা করিলে এমন এক স্বর্গের বিষয় ভাবিবে যেখানে সে স্থলরী স্ত্রী পাইবে। সেই ব্যক্তিই বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্ম্বাতা আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্নরূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রির স্থথ লাভ **इटेटव टमथाटन আমাদে**র বিশেষ উন্নতি কিছুই ইटेटव ना—गाहाরা विषय-ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই এইরূপ স্বৰ্গ প্ৰাৰ্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মন্ত্ৰকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি ? একট হাসিকান্না, তারপর কুকুরের ন্তায় মৃত্যু। যথন এই সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তথন মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুথ ভোগের কামনা করিয়া ভূমি ভাহাই করিতেছ, কারণ, ভূমি জান না, প্রক্লত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দশনশাস্ত্রে আনন্দ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি, তাহাই শিক্ষা দের। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা এই যে, উহা একটা ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র—সেথানে সকলে ওডিন (Woden) দেবতার সন্মথে উপবেশন করিয়া থাকে। কিয়ৎকাল পরে বক্সবরাহশীকার আরম্ভ হয়। পরে আপনারাই যুদ্ধ করে ও পরস্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনক্সপে ইহাদের ক্ষতসকল আরোগা হইয়া যায়—তাহারা তথন একটী হলে (hall) গিয়া সেই বরাহের মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন ও আমোদ ্প্রমোদ করিতে থাকে। তারপর দিন আবার সেই বরাহটী জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শীকারাদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অমুরূপ, তবে আমাদের ধারণার একটু চাকচিক্য আছে মাত্র। আমরা সকলেই এইরূপ শুকরশীকার করিতে ভালবাসি—আমরা এমন একস্থানে যাইতে চাহি, যেখানে এই ভোগ পূর্ণ মাত্রার ক্রমাগত চলিবে, যেমন তাহারা কল্পনা করে

যে, বঞ্চশৃকর প্রতিদিন শীকার করা ও খাওয়া হয় আবার পরদিন পুনরায় বাঁচিরা উঠে।

দর্শন বলেন, এমন এফ আনন্দ আছে, যাহা নিরপেক্ষ, যাহার পরিণাম নাই, স্কুতরাং আমাদের ঐতিক স্কুখভোগের—আমরা সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকি. তাহার সঙ্গে এ স্থথের কোন সমন্ধ নাই। কিন্তু আবার বেদাস্তই কেবল প্রমাণ করেন যে. এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ, সেই ব্রহ্মানন্দেরই বাস্তবিক অন্তিত্ব আছে। আমরা প্রতি মুহুর্ত্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া कानि ना। रयथारनहे राष्ट्रीयत, रकानम्म आनम्म, अमन कि, कारतत कोर्धा-কার্য্যেও যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ, কেবল উহা বাহ্যবস্ক কতকগুলির সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহা বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদর স্থথভোগ ত্যাগ করিতে হইবে—ত্যাগ করিলেই প্রক্বন্ত আনন্দের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। প্রথমে অজ্ঞান মিথ্যা সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্তার প্রকাশ হইবে। যথন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তথন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণ করিবে, নৃতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তথন সমুদ্রই— সমুদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডই--ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। তথন সমুদ্ধই--উন্নতভাব ধারণ করিবে, তথন আমরা সমুদয় পদার্থকে নৃতন আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সেই গুলি ত্যাগ করিতে হইবে; পরে সত্যের অস্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিশতরূপে। অতএব আমাদিগকে স্থথ দুঃখ সব ত্যাগ করিতে হইবে। এগুলি সেই প্রকৃত বস্তুর, তাহাকে স্থুখই বল আর ছঃখই বল িইভিন্ন ক্রমমাত। 'বেদ সকল যাঁহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত অফুষ্টিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্যোর অফুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাঁছার সম্বন্ধে তোমায় বলিব, তিনি ওঁ।' বেদে এই ওঁকারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ব্যাখ্যাত আছে।

এক্ষণে যম নচিকেতার প্রশ্ন—মান্থবের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়, তাহার উত্তর দিতেছেন। "জ্ঞানবান্ আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মানও না, কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না। ইনি অজ, নিত্য, শাখত ও পুরাণ। কেই নই হৈলেও ইনি নই হন না। হস্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হলন

করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি বদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভয়েই সতাসম্বন্ধে অনভিক্ত বুঝিতে হইবে। আত্মা কাহাকেও হনসও করেন না অথবা স্বয়ংও হত হন না।" ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 'জ্ঞানবান' শব্দটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য কর। জ্ঞানশঃ দেখিবে, বেদাস্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদর জ্ঞান, সমুদর পবিত্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অৰম্বিত. কোথাও হয়ত বেশী প্ৰকাশ, কোথাও বা কম প্ৰকাশ। এই মাত্ৰ প্রভেদ। মামুষের সহিত মামুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তব পার্থক্য, প্রকারগত নম্ন, পরিমাণগত। প্রত্যেকের পশ্চাতে অবস্থিত সভা সেই একমাত্র অনস্ত, নিত্যানন্দময়, নিতাগুদ, নিতাপূর্ণ ব্রন্ধ। তিনিই সেই আত্মা— তিনি পুণাবানে পাপীতে, স্থী ছঃখীতে, স্থন্দর কুৎসিতে, মনুষ্য পশুতে, সর্ব্বত্র একরপ। তিনিই জ্যোতির্মায়। তাঁহার প্রকাশের তারতমোই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি অধিক প্রকাশিত, কাহারও ভিতর বা অল্প কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থ ই নাই। কাহারও পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের শরীরের অল্লাংশ দেখা যাইতেছে বলিয়া শরীরের কোন ভেদ হইল না। কেবল পোষাকেই—যাহা শরীরের অধিকাংশ বা অল্লাংশ আরত রাখিতেছে— ভাহাতেই ভেদ দেখা যাইতেছে। আবরণ, অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্যা-নুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এই থানেই বৃঝিয়া রাখা ভাল যে, বেদাস্তদর্শনে ভালমন্দ বলিয়া হুইটা পূথক বস্ত নাই। সেই এক জিনিষই ভাল মন্দ চুই হইতেছে আর উহাদের মধ্যে ৰিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত: এবং বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আছ যে জিনিষকে আমি স্থুথকর বলিতেছি, কাল আবার একট্ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থা হইলে তাহা তুঃথকর বলিয়া ঘণা করিব। অতএব বাস্ত-বিক বস্তুটীর বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্যই ভেদ উপলব্ধি হয়, সেই জিনিষ্টীতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভালমন্দ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। ষে উন্তাপ আমার শীত নিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ হইল ? অতএব যদি আত্মা ওদস্করণ ও পূর্ণ হয়, তবে যে ব্যক্তি অসংকার্য্য করিতে বায়, সে আপনার স্বরূপের বিপরীভাচরণ করিভেছে—দে আপনার স্বরূপ জানে না। শতকব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধ-স্বভাৰ আত্মা ৰভিয়াছেল। সে ভ্ৰমবশতঃ উহাকে ঢাকিয়া বাধিয়াছে মাত্ৰ,

উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কথন তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না। "অণুর অণু, রহতেরও রহৎ সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানধহদরের গুহাপ্রদিশে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কুপায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলশোকশূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে অবস্থিতের ন্যায়,—অনস্ত ও সর্ক্রাাপী আত্মাকে এইয়প জানিয়া জানী ব্যক্তিরা আর ছঃথ করেন না। এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ মেবা বা বেদাবায়ন দারা লাভ করা যায় না।"

'এই যে বেদের দারা লাভ করা যায় না,' একথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কর্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋষিরা চিন্তা-জগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীশ্চিয়ানরা বাইবেলকে কথন সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। খ্রীশ্চিয়ানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মন্তব্য ঈশ্বরান্তপ্রাণিত হইয়া তাহা লিথিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা-- জগতে সমূদ্য পদার্থ বহিয়াছে, তাহার কারণ বেদে উহা আছে। বেদের দারাই জগৎ স্বষ্ট হইরাছে। জ্ঞান বলিতে यांश किছू तुकाय, मदरे (वर्ष आंर्ड) (यमन प्रष्टे मानव अनामि अनस्र, তেমনি বেদের প্রত্যেক শক্ষ্ পবিত্র ও অনস্ত। স্পৃষ্টিকর্তার সমুদ্র মনের ভাবই যেন এই গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এ কার্যা নীতিসঙ্গত কেন্? না, বৈদ বলিতেছেন। এ কার্যা অস্তায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতাদৃশ্বী শ্রদ্ধা সম্ভেও এই ঋষিগণের সত্যাত্মসন্ধানে কি সাহম, দেখ। তাঁহারা বলিলেন, না, বার্থার বেদ্পাঠ ক্রিলেও স্তালাভের কোন স্ভাবনা নাই ভ্রত্ত্ব সেই আত্মা বাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, এত পক্ষপাতিতা হইল। এই জন্য নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে ক্থিত হইয়াছে। 'যাহারা অসংকর্মকারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা কথন ইহাকে লাভ করিতে পারে না।' **टकरन याशास्त्र क्रम्य পरिज, याशास्त्र कार्या পरिज, याशास्त्र हेक्टियग**न সংযত, তাহাদিগের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

আত্মা সম্বন্ধে একটা স্থানর উপমা দেওর। ইইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বৃদ্ধিকে সাব্ধি, মনকে রুখি এবং ইন্দিয়গুণকে অর্থ বৃদ্ধিয়া জানিবে। কে রথে অর্থগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে রথের রশি দৃঢ় থাকে ও সার্থির হত্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌছিতে পারে। কিন্তু যে রথে ইন্দ্রিয়রূপ অর্থগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরূপ রশিও দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, সেই রথ অবশেষে বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়। সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা চক্ষ্ অথবা অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রুস, গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাঁহার আদি অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাঁহাকে বিনি উপলব্ধি করেন, তিনি মৃত্যুম্থ হইতে মৃক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন—এই পথ শাণিত ক্ষ্রধারের ন্যায় হুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে গমন কর। 'ভিঠ, জাগো, এবং যে পর্যান্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পাঁহছিতে পার, সে পর্যান্ত নির্ভু হইও না। শ

এক্ষণে দেখিতেছি, সমুদর উপনিব্দেব ভিতর প্রধান কথা এই অপরোক্ষা-মুভূতি। এতৎ সম্বন্ধে মনে সময়ে সময়ে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আমিবে— আরও নানা সন্দেহ আদিবে, কিন্তু এই দকল ওলিতেই আমরা দেখিব, আমরা আমাদের প্রসংস্কার দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্ব্বসংস্কারের অতিশন্ন প্রভাব। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সপ্তণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিগতত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য অতি কর্কশ লাগিবে, কিন্ত যদি আমরা উহা প্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার চিন্তা করি, তবে উহারা আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া বাইবে, আমরা আর ঐ সকল কথা শুনিয়া ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্র দর্শনের উপকারিতা--কার্যাকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজন-বাদীদের মতে স্তুথের অন্থেষণ করা অনেকের পক্ষে কর্ত্তবা হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তার যাহাদের স্থ্, তাহারা কেন না আধাাত্মিক চিন্তার স্থ অয়েষণ করিবে ? অনেকে বিষয়ভোগে স্থ্যী হয় বলিয়া বিষয়স্থবের অন্নেষণ করে, কিন্তু আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্তেষণ করে। কুকুর স্থাীকেবল আহারপানে। কোন বৈজ্ঞানিক সব বিষয়স্থথে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কতিপয় তারার অবস্থান জানিবার জনা হয়ত কোন

পর্বতচ্ডায় বাস করিতেছেন। তিনি যে অপূর্ব্ব স্থথের আশ্বাদলাভ করিতেছেন কুকুর তাহা ৰ্ঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাস্ত করিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে পারে। হয়ত বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্যান্ত করিবারও সন্ধৃতি নাই। তিনি হয়ত কয়েক টুকরা রুটি ও একটু জল থাইয়াই পর্বত-চৃড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্ত বৈজ্ঞানিক বলিবেন, 'ভাই কুকুর, তোমার সুথ কেবল ইন্দ্রিরে আবদ্ধ; তুমি ঐ স্থুপ ভোগ করিতেছ। তুমি উহা হইতে উচ্চতর স্থুৰ কিছুই জান না। কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা স্থুৰকর। আর ৰদি তোমার নিজের ভাবে স্থথ অন্নেষণের অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।' এইটকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমুদয় জগৎকে আপনভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমুদর জগতের মাপকাটি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইক্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক স্থুপ, কিন্তু আমার স্থুপুও যে তাহাতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যথন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তথনই তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক হিতবাদীর সহিত ধর্মবাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক হিতবাদী বলেন, দেখ আমি কেমন স্থী। আমার বংকিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু ওসকল তত্ত্ব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। উহারা অনুসন্ধানের অতীত। ওগুলির অন্নেমণে না যাইয়া আমি বেশ স্থাপে আছি। বেশ, ভাল কথা। হিতবাদিগণ. তোমরা যাহাতে স্থর্থে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ঠ না করিয়া স্থুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করুন। কিন্তু যথন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে ভাহার মতামুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দেয় আর বলে, যদি এরপে না কর, তবে তুমি মূর্থ, আমি বলি, তুমি ভ্রাস্ত, কারণ, তোমার পংক্ষ যাহা সুথকর, তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হটব ন।। যদি আমাকে ক্ষেক্রপঞ্জ স্থবর্ণের জন্য ধাবিত হইতে হয়, তবে আমার জীবনধারণ করা বুণা হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এইমাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, যাহাদের এই নিম্নতর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধর্মাচরণ সম্ভব। আমাদিগকে ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিথিতে হইবে, ৰতদুর আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া লইতে হইবে। যথন আমাদের ইহসংসাবের দেড়ি নির্ভ হয়, তথনই আমাদের চক্ষের সমক্ষেপ্রলোক প্রতিভাত হইতে থাকে।

এ বিষয়ে আর একটা মহৎ প্রশ্ন আমার মনে উঠিতেছে। ইহা ভানতে ধব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কখন কথন আর একরপ ধারণ করিয়া উদয় হয়—তাহাতে বড় বিপদাশকা আছে, কিন্তু তাহা বড় আপাতরমণীয়। একথা তুমি দকল সময়েই শুনিতে পাইবে। অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসেরই অস্তর্গত। উহা এই ষে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের সকল ছঃখ চলিয়া याहरत, क्विन हेरात स्थश्विन व्यविष्ठ थाकिरत व्यात श्रुपिती सर्गतारका পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী ষেমন তেমনিই থাকিবে। অবশ্র এ কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু এ কথা না বলিয়া ত আর পথ দেখিতেছি না। ইহা বাতরোগের মত। মস্তক হইতে তাড়াইয়া দাও, উহা পায়ে যাইবে। ঐ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলে অন্ত স্থানে যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন, উহা কোন মতে যাইবে না। ছঃখঙ এইরপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া থাইয়া ফেলিত। বর্তুমানকালে পরস্পার পরস্পারের মাংস খায় না বটে. কিন্তু পরম্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা বড় বেশী উল্লতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, তাহাও ত আমি বড ব্রিয়া উঠিতে পারি না—উহা ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধিমাত। যদি আমার কোন বিষয় অতি স্কুম্পষ্টরূপে বোধ হয় তাহা এই যে, বাসনাতে কেবল চঃখই আনম্বন করে— উহা ত যাচকের অবস্থামাত্র। সর্বাদাই কিছুর জন্য যাচ্ঞা— কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তপ্ত হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই-চাই-সব জিনিষ চাই। সমুদয় জীবনটী কেবল ভৃষ্ণাগ্রস্ত যাচকের অবস্থা--বাসনার ত্রপণেয় ভৃষ্ণা। যদি বাসনাপূরণ করিবার শক্তি যোগথড়ির নিয়মামুসারে বদ্ধিত হয়, তবে বাসনার শক্তি গুণ-খডির নিয়মানুসারে বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। অন্ততঃ জগতের সমুদ্র স্থপতঃখের সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি একটা তরঙ্গ কোথাও উথিত হয়, আর কোখাও নিশ্চয়ই একটী গর্ভ উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের স্থুখ উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অপর কোন মাতুষের অথবা কোন পশুর হংখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মামুষের সংখ্যা বাড়িতেছে-পশুর সংখ্যা হাস হইতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা

পূর্ণতা সর্ব্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্ত স্বরূপ-সেই অনন্ত স্বন্ধপ বাক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। ভূমি, আমি সকলেই সেই অমস্ত স্বন্ধপ বাকে করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ পর্যান্ত বেশ কথা। কিন্ত ইহা হইতে কতকগুলি জন্মান দার্শনিক বড় এক অদ্ভত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন— তাহা এই যে, এইরূপে অনস্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ বাক্ত হই, যতদিন না আমরা সকলে পূর্ণ পুরুষ হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির অর্থ কি ? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ দীমা-- অতএব ইহার এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীম ভাবে সসীম হইব—একথা ত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এমতে সম্ভষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সম্ভষ্ট করিবার জন্ম, তাহাদিগকে সথের ধর্ম্ম দিবার জন্ম, ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে মিণ্যাবিষে জর্জরিত করাহয়— ধঁমের পক্ষে ইহা মহাহানিকর। আমাদের জানা উচিত জগৎ এবং মানব—ঈশরের অবনত ভাব মাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে — আদম প্রথমে পূর্ণ মানব ছিলেন, পরে ভ্রন্ত ইইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মাই নাই, যাহাতে বলে না যে, মানব পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীনাকস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা হীন হইয়া পশু হইয়া পড়িয়াছি। একণে আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করি-তেছি, কিন্তু আমরা কথন অনস্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণে চেষ্ঠা করিতে পারি, কিন্তু দেখির, ইহা অসম্ভব। তথন এমন এক সময় আসিবে, যথন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইক্তিয়ের দ্বারা আবন্ধ, ততদিন পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। তথন আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলাম, সেই দিকু হইতে ফিরিয়া পশ্চান্দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।

ইহার নাম ত্যাগ। তথন আমরা যে জালের ভিতর পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তথনই নীতি এবং দ্যাধর্ম আরম্ভ

হইবে। সমুদয় নৈতিক অফ্শাসনের মূলমন্ত্র কি ? 'নাহং নাহং, তুঁছ তুঁছ'। আমাদের পশ্চাদেশে যে অনস্ত রহিয়াছেন, তিনি আপনাকে বহির্জ্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই 'অহং'এর আকার ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ক্ষুদ্র আমি তুমির উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টাম্ব এই ফলের উৎপত্তি,— এক্ষণে এই 'আমি'কে আবার পেছু হটিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনস্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, তিনি এতদিন বুথা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে চক্রে ফেলিয়াছেন,—তাঁহাকে ঐ চক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে। যতবার ভূমি বল, 'নাহং নাহং, ভুঁছ ভুঁছ', ততবারই ভূমি ফিরিবার চেষ্টা যতবার তুমি অনস্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—'অহং, অহং, ন ছং।' ইহা হইতে জগতে প্রতিম্বন্দিতা, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনস্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। 'আমি' মরিয়া যাইবে। 'আমার' জীবনের জন্স তথন কে যত্ন করিবে ? এথানে থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে সমস্ত রথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাসনা—সর্ব্বদা ইন্সিয় ও ইন্সিয়স্থথে থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

যদি আমরা পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে উহা সিদ্ধাপ্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধাপ্ত হইতে পারে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থা মাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয় ? তোমরা জান ক্রমবিকাশ-বাদের প্রমাণ কেবল ইহাই যে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যান্ত সকল দেহই পরম্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধাপ্ত কর যে নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম প্রাণী জন্মিয়াছে—উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতম নহে ? হুই দিকেই সমান যুক্তি—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহপ্রেণীর আবর্ত্তন হইতেছে। ক্রমসক্ষোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিন্তুপে সত্য হইবে ? যাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম যে, মাহুষের ক্রমাগত অনস্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা গেল।

অবগ্র অনস্ত জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেথার চলিরা উন্নতি করিতেছি, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বন্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেথার কোন গতি হইতে পারে না। যদি ভূমি তোমার সম্মুথদিকে একটা প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সমর আসিবে যথন উহা ঘুরিয়া রন্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেথা অনস্তরূপে বিদ্ধিত হইলে রন্তাকার ধারণ করে। অবশুই ইহা এইরূপই হইবে—তবে হয়ত পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারে। এই কারণেই আমি সর্ব্বদাই প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের মতই ধরিয়া থাকি—যথন দেখি, কি খ্রীষ্ট, কি বৃদ্ধ, কি বেদাস্ত, কি বাইবেল, সকলেই বলিতেছেন—এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করি-ম্নাই কালে আমরা সকলে পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খ্ব জোর, উহা সেই সত্যের একটা ভশ্বানক বিসদৃশ অনুকৃতি—ছায়ামাত্র। সকল অজ্ঞান ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিয় স্বথ সন্তোগ করিবার জন্ত দৌড়িতেছে:

ইক্রিয়ে আসক্ত হওয়া থুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া কেবল আহারপানে মন্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই সকল স্থথকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্ম্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ মত সতা নহে। ইন্দ্রিয়ে মৃত্যু বিভাষান। আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কথন সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের প্রতি অংশই ত্যাগ। আমরা জীবনের দেই দেই মুহূর্ত্তই বাস্তবিক সাধুভাবাপন্ন হই ও প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করি, যে যে মুহূর্ত্ত আমরা 'আমি'র চিন্তা হইতে বিরত হই। 'আমি'র যথন বিনাশ ঃয়—আমাদের ভিতরের 'প্রাচীন মন্থুযোর' মৃত্যু হয়, তথনই আমরা সত্যে উপশীত হই। আর বেদাস্ত বলেন—সেই সত্যই ঈশ্বর—তিনিই আমাদের প্রকৃত শ্বরূপ—তিনি সর্ব্বদাই তোমাতে এবং তোমার সহিত আছেন। তাঁহাতেই সর্ব্বদা বাস কর। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ্র হয়, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে। তথন जूमि (पिश्त, हेशहें এकमां ज्ञानन्त्रभून जनशं— जात नकन जनशहे मृजा। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের সমুদর জীবনকে কেবল শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারা যায়। প্রক্লত জীবন সম্ভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে।

## আত্মার মুক্তস্বভাব।

আময়া পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা,-আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিব,—সেই ছানোগ্য রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিম্ভাপ্রণালীও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদ্ গুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন- অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অনাবশুকীয় বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্টীতে কর্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্দ্ধাংশের উপর এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ-গুলি পাঠে একটা মহৎ লাভ হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ভাব গুলির ঐতি-হাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ গুলিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ত্তলি সমুদয় একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত- উদাহরণ স্থলে আমরা ভগবদনীতার উল্লেখ করিতে পারি, উহাকে আমরা সর্বশেষ উপনিষদ বলিয়া ধরিতে পারি, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্র নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন না কোন উপনিষদ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটী তোড়া নিশ্মিত হইয়াছে কিন্তু উহাতে তুমি ঐ সকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাও না, আর অনেকে ইহা বেদ পাঠের একটী বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন-- বাস্তবিকও কথা তাহাই, কারণ বেদকে লোকে এরূপ পবিত্রতার চক্ষে দেথে যে, জগতের অক্সান্ত ধর্মশাস্ত্রের ভিতর যেরূপ নানাবিধ গোঁজামিল চলিয়াছে, বেদে তাহা ইইতে পায় নাই। বেদে পুব উচ্চতম চিন্তা আবার অতি নিয়তম চিন্তার সমাবেশ— সার, অসার. অতি উন্নত চিস্তা, আবার সামান্ত খাঁটিনাটি, সকলই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সাহদ করে নাই। অবশু টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয় সমূহ হইতে অদ্তুত অদ্ভুত নৃতন ভাব সকল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন-সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু মূল যেমন তেমনিই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা

শ্বানি লোকের চিন্তাশক্তি যেমন উন্নত হইতে থাকে, ততই লোকে ধর্মা সকলের পূর্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাতে নৃতন নৃতন উচ্চভাবের সংযোজন করিতে থাকে। এথানে একটা, ওথানে একটা নৃতন কথা বসান হয়—কোথাও বা এক আঘটা কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তার পর টাকাকারেরা ত আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কথনই করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা আদতেই ধরা যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি—দেখিতে পাই, কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থল আধিভোতিক ধারণা সকল হইতে ক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণা সকলের বিকাশ হইতেছে— অবশেষে কি রূপে বেদাস্ত উহাদের চরম পরিগতি। অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদের বড় বেশী নাই। ইহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ কেবল কতকগুলি ঘটনা শারণ রাখিবার উপায় স্থরপ যেন লিখিতেছেন—জাঁহাদের যেন ধারণা— এ সকল কথা সকলৈই জানে; ইহাতে মুস্কিল হয় এইটুকু যে আমরা উপনিষদের লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্যা সংগ্রহ করিতে পারি না। কারণ এই, যাঁহাদিগের সময়ের লেখা, তাঁহারা অবশু ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিম্বদন্তী পর্যান্ত নাই—আর যা একটুকু আধটুকু আছে, তাহা আবার অতিরক্তিত হইয়াছে। তাহাদের এত ন্তন বাথা ইইয়াছে যে, যথন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি, তাহারা তথন উচ্চাশাত্মক কার্যা হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন আমরা পাশ্চাত্য জাতির রাজনৈতিক উন্নতির বিষয়ে একটা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোন গুরুর অনিয়ন্ত্রিও শাসন সহু করিতে পারে না, তাহারা কোন প্রকার বন্ধন—কেহ তাহাদের উপর শাসন করিতেছে, ইহা সহু করিতেই পারে না, তাহারা যেমন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, বাহু স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, দেশনেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; তবে এ আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা—এইমাত্র প্রভেদ। বহু দেববাদ হইতে ক্রমশঃ লোকে একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিক্লদ্ধে সমর্ঘোষণা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসন-

কর্ত্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিমন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের ष्मश रुटेल, जारा नरर, এक कन ७ जारात्मत ष्मु एष्टेत विधाज। रुटेरवन, अ ধারণাও তাঁহাদের অসহা হইল। উপনিষদ আলোচনা করিতে গিয়া এইটীই আমাদের প্রথমে দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। এই ধার্নণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে উহার চরম পরিণতি হইয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদেই অব-শেষে আমরা এই পরিণতি দেখিতে পাই। তাহা এই যে জগদীশ্বরকে সিংহাসনচ্যত করণ। ঈশ্বরের সগুণ ধারণা গিয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর তথন জগতের শাসনকর্তা একজন ব্যক্তি থাকেন না—তিনি তথন আর একজন অনস্তগুণসম্পন্ন মমুধ্যধর্মবিশিষ্ট নন, তিনি তথন ভাব মাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন: আমাদিগের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যথন ঈশ্বরের সপ্তণ ধারণা হইতে নিপ্তণ ধারণায় পঁছছান গেল, তথন মাতুষও আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মাতুষের সগুণছও উড়িয়া গেল-মানুষও একটা তত্ত্ব মাত্র। সপ্তণ ব্যক্তি বহির্দেশে বিরাজিত--প্রকৃত তত্ত্ব অন্তর্দেশে – পশ্চাতে। এইরপে উভয় দিক হইতেই ক্রমশঃ সপ্তণত্ত চলিয়া যাইতে থাকে, এবং নিগুণিত্বের আবিষ্ঠাব হইতে থাকে। সঞ্জণ ঈশ্বরের ক্রমশঃ নির্গুণ ধারণা—এবং সগুণ মানুষেও নির্গুণ মানুষভাব আসিতে থাকে -- তথন এই ছুই দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত ছুইটী ধারার ক্রমশঃ বর্ণনা পাওয়া যায়। আর উপনিষদ এই ছইটা ধারা যে যে ক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মিলিয়া যায়, তাহার বর্ণনাতে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ কথা—তত্তমসি। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই কেবল আছেন. আর সেই পরমতত্ত্বই এই বহুধাজগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিবদের কার্য্য এইবানেই ফুরাইল—
দার্শনিকেরা তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিবদে
মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিচার দার্শনিকদিগের জন্য
রহিল। স্বভাবতঃই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়।
যদিই স্বীকার করা যায় যে, এক নিপ্তর্ণগৃতই পরিদৃশামান নানারূপে প্রকাশ
পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্য—এক কেন বহু হইল; এ সেই প্রাচীন
প্রশ্ন—যাহা মান্থ্রের অমার্জিত বৃদ্ধিতে হুল ভাবে উদয় হয়—জগতে ছঃখ
মুক্ত রহিয়াছে কেন গুলেই প্রশ্নটিই স্থুলভাব পরিত্যাগ করিয়া স্ক্রমুন্তি

এই উত্তরও একেবারে আইসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন নাই। দ্বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদ— ঐ মত বড় উন্নত বা মাৰ্জ্জিত নহে। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না---তাঁহারা ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন. ভোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারই অধিকার নাই—কেন এরূপ ইইল, ইহার ব্যাথ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমাদিগকে শাস্তভাবে উহা সহা করিয়া যাইতে হইবে। জীবাআর किছুমাত স্বাধীনতা নাই। সমুদয়ই পূর্বে হইতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি স্থুখ ছাখ ভোগ করিব, সবই পূর্ব্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে: আমাদের কর্তব্য-ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরও অধিক কট পাইব মাত্র। কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে? বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তাঁহাদের মতসন্মত বেদের অর্থও আছে; তাঁহারা সেইগুলিই প্রমাণ বলিয়া সকলকে তাহা মানিতে বলেন এবং তদমুসারে চলিতে উপদেশ দেন।

আর কতকগুলি দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মায়াবাদী ও দৈতবাদিগণের মাঝামাঝি। তাঁহারা পরিণামবাদী। তাঁহারা বলেন, জীবাঝার উন্নতি ও অবনতি—বিভিন্ন পরিণামই—জগতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাঁহারা রূপকভাবে বর্ণন করেন, সকল আত্মাই একবার সঙ্কোচ, আবার বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সমুদর জগতই যেন ভগবানের শরীর। ঈশ্বর সমৃদর প্রাকৃতির এবং সকল আত্মার আত্মা স্বরূপ। স্বষ্টির অর্থে ঈশবের স্বরূপের বিকাশ--কিছু কাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ ছইতে থাকে। প্রত্যেক জীবান্মার পক্ষে এই সঙ্গোচের কারণ অসংকর্ম। মানুষ অসংকার্যা করিলে তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সম্কচিত হইতে থাকে-যতদিন নাসে আবার সংকর্ম করিতে আরম্ভ করে, তথন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে। ভারতীয় এই সকল বিভিন্ন প্রণালীতে এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে, জগতের সকল প্রণালীতেই একটী সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি উহাকে 'মানুষের দেবত্ব' বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, প্রকৃত ধর্ম নামের উপযক্ত এমন কোন ধর্ম্ম নাই. যাহা কোন না কোনদ্যপে—পৌরাণিক বা দ্মপক ভাবে হউক অথবা দর্শনের মার্জিত স্থম্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব প্রকাশ না করেন যে, জीवाचा, माराहे रूडेक, व्यथवा प्रेचरतत मरिल डेरात मधन गाराहे रूडेक, डेरा স্বরূপতঃ শুদ্ধ স্বভাব ও পূর্ণ। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত-পূর্ণানন্দ ও ঐশ্বর্যা তাঁহার প্রকৃতি—ছঃথ বা অনৈশ্বর্য্য নহে। এই ছঃথ কোনরূপে তাঁহাতে আসিয়া পডিয়াছে। অমাজ্জিত মত সকলে এই অশুভের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া শয়তান বা আর্হিমান এই অশুভ সকলের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অশুভের অন্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে। অক্যান্ত মতে একাধারে ঈশ্বর ও শরতান হয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিত্বে পারে, তিনি কাহাকেও স্থা, কাহাকে বা গ্রংখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মায়াবাদ প্রভতিদারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটী বিষয় সকলগুলিতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্ত স্থভাব। এই সকল দার্শনিক মত ও প্রণালীগুলি কেবল মনের ব্যায়াম-বৃদ্ধির চালনা মাত্র। একটা মহৎ উজ্জল ধারণা-- যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং বাহা সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার রাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহা এই যে, মাতুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব।

বেদাস্ত বলেন, অন্ত যাহা কিছু, তাহা উহার উপাধিক্ষরূপ মাত্র। কিছু যেন ঠাহার উপর আরোপিত হইরাছে, কিন্তু তাঁহার দেবক্ষভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতিশয় সাধুপ্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিতেও তেমনি

উহা বর্ত্তমান। ঐ দেবস্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবে উহার কার্য্য হইতে থাকিবে। আমাদিগকে উহাকে আহ্বান করিতে হইবে, তবে উহা প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমিক প্রস্তরে অগ্নি বাস করে, সেই অগ্নিকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্রুক। অগ্নি চুই খণ্ড শুষ্ক কার্ছের মধ্যে বাস করে; ঘর্ষণ আবশুক কেবল উহাকে প্রকাশ করিবার জন্ম। অতএব এই অগ্নি, এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্রতা প্রত্যৈক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে, কারণ, গুণ উপার্জন করা যাইতে পারে, স্বতরাং উহারা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্ত স্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সতা বা অন্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সং চিং আনন্দ আত্মার স্বভাব, আত্মার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার স্বরূপ, আমরা যে সকল অভিব্যক্তি দেথিতেছি, তাহারা আত্মার স্বন্ধপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—উহা কথন বা আপনাকে মৃত্র, কথন বা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সভার প্রকাশ মাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি, সকলই সেই একছের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এইরূপ, জ্ঞানও, উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিতের, সেই জ্ঞানস্বরপেরই প্রকাশমাত্র; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পাদদেশের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞানে এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত মুহে, পরিমাণগত। এই কারণে বৈদাস্তিক মনীযী-গণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে সকল স্থওভোগ করি, এমন কি, অতি ঘণিত আনন্দ পর্যান্ত, আত্মার স্বরূপভূত সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্ৰকাশ মাত্ৰ।

এই ভাবটীই বেদাস্তের সর্ব্ব প্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয়, আর আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্ম্মেরই এই মত, আমি এমন কোন ধর্মের কথা জানি না বাহার মূলে এই মত নাই। সকল ধর্মের ভিতরই এই সার্ব্বভৌমিক ভাব রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কথা ধর:— উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্র স্বভাব ছিলেন, অবশেষে তাঁহার অসৎ কার্য্যের ঘারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপক বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয় যে, ঐ গ্রন্থলেথক আদিম মানবের (অথবা তাঁহারা উহা যেরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকুন না কেন) অথবা প্রক্নত

মানবের স্বরূপ প্রথম ইইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে সকল তুর্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে সকল অপবিত্রতা দেখিতৈছি, তাহারা উহার উপর পতিত আবরণ বা উপাধি মাত্র, এবং দেই ধর্মেরই প্রবর্তী ইতিহাস ইহা দেখাই-তেছে, তাঁহারা সেই পূর্ব্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সন্তাবনীয়তা, ভুধু তাহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন। প্রাচীন ও নব সংহিতা লইয়া সমগ্র বাইবেলের এই ইতিহাস। মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারাও আদম এবং আদমের জন্মপবিত্রতায় বিশ্বাদী, আর তাঁহাদের ধারণা এই, মহন্মদের আগমনের পর হইতে সেই লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই, তাঁহারাও নির্ব্বাণনামক অবস্থাবিশেষে বিশাসী; উহা এই দৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদাস্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন. ঐ নির্বাণ অবস্থাও ঠিক তাহাই, আর বৌদ্ধদের সমুদ্র উপদেশের মর্ম্ম এই, সেই বিনষ্ট নির্বাণ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া। এইরূপে দেখা যাইতেছে, দকল ধর্মেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া ঘাইতেছে যে, যাহা তোমার নয়, তাহা তুমি কথন পাইতে পার না। এই বিশ্বক্ষাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নহ। তুমি তোমার নিজের জন্মপ্রাপ্ত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য্য এই ভাবটী তাঁহার নিজক্বত কোন গ্রন্থের নাম প্রদানচ্ছলে বড় স্থল্পর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থথানির নাম 'স্বারাজ্য সিদ্ধি' অর্থাৎ আমার নিজের রাজা, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুন: প্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমাদিগকেই উহা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ কেবল আমাদের ভ্রমাত। আমাদের রাজ্যনাশ হয় নাই—ইহাই কেবল প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্মপ্রেণালীই এই এক বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা ইহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি ক্রেয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা অর্চ্চনা করিলেও নিজে কোন বিশেষ নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। অপর কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি প্রকৃতির অতীত পুরুষের সম্মুথে আপনাকে পাতিত করিয়া কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য কিরিয়া পাইবে। অপ্র কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি ঐরপ পুরুষকে সর্কাস্তঃকরণে চালবাসিতে পার, তবে তুমি ঐ রাজা পুনঃ প্রাপ্ত ইইবে। উপনিষদে এই

সকল রকমেরই উপদেশ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোঁমাদিগকে উপনিষদ বুঝাইব, ততই ইহা দেখিতে থাকিবে।\* কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ এই, তোমার রোদনের কিছুমাত প্রয়োজন নাই। তোমার এই সকল ক্রিয়া-কলাপের কিছুমাত্র প্রব্য়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, কারণ, তোমার রাজ্য কথন নষ্ট হয় নাই। যাহা তুমি কথনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্ট করিবে কি ? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। যদি তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমরা এই মুহুর্তে মুক্ত হুইয়া যাইবে. আর যদি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে অবশ্য যাহা বলিব, তাহা আমাকে বড় সাহসপূৰ্বক বলিতে হইবে—এই সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তোমাদিগকে এ কথা বলিয়াছি। তোমাদের ইহা শুনিয়া এফণে ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই ইহার চিস্তা করিবে এবং ইহা প্রাণে প্রাণে অমুভব করিবে, ততই দেখিবে, আমার কথা সতা কি না। কারণ, মনে কর, মুক্ত ভাব তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়: তবে তমি কোন রূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা मुक्त ছिলে, একণে কোন রূপে সেই মুক্ত স্বভাব হার।ইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতেই মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত ছিলে, তবে কিলে তোমায় বন্ধ করিল ৪ স্বতন্ত্র যে, সে কথন পরতন্ত্র হইতে পারে না, যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল, উহ কথন স্বতন্ত্র ছিল না এই স্বাতন্ত্রপ্রতীতিই ভ্রম ছিল।

এক্ষণে হুই পক্ষের কোন্ পক্ষ গ্রহণ করিবে 
থ উভয় পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়। যদি বল, আত্মা সভাবতঃ শুদ্ধস্করপ 
৪ মুক্ত তবে অবশ্যই দিদ্ধান্ত করিতে হইবে, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা 
উহাকে বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহাতে 
উহাকৈ বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহাতে 
উহাকৈ বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আত্মা মুক্তস্বভাব 
ছিলেন না, স্কুতরাং তুমি যে উহাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, সে তোমার 
জ্বন মাত্র। অতএব অবশাই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, 
আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত-স্বরূপ। অন্তর্রপ হইতেই পারে না। মুক্ত স্বভাবের 
অর্থ— বাহ্য সকল বস্তুর অনধীনতা—ইহার অর্থ এই, উহা ব্যতীত কোন বস্তুই 
উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্য্য করিতে পারে না। আত্মা কার্য্যকারণ

সম্বন্ধের অতীত, ইহা হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা সকল আসিয়া থাকে। আত্মার অমরত্বের কোন ধারণাই স্থাপন করা ষাইতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না। কারণ, মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দারা ক্বত কার্য্য। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর কিছু কার্য্য করিতে পারে। আমি থানিকটা বিষ থাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য্য করিতে পারে। যদি আত্মা সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বন্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে, আত্মা মুক্তস্বভাব, তবে ইহাও স্বভাবতঃ বোধ হয় যে, বহিঃস্থ কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না, কথন পারিবেও না। তাহা হইলেই আত্মা কথনও মরিবেনও না, আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত হইবেন। আত্মার মুক্ত-স্বভাব, উহার অমরত্ব এবং উহার আনন্দ স্বভাব, সকলই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের অতাত, এই মায়ার অতীত। ভাল কথা; এক্ষণে যদি বল, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মৃক্ত ছিল, এক্ষণে উহা वक्ष श्रेशाष्ट्र, তাহাতে ইशाই বোধ হয়, বাস্তবিক উঠা মুক্ত স্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল, তাহা অসতা। কিন্তু অপর পক্ষে, আমরা পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্ত-স্বভাব, এই যে বদ্দ হইয়াছি, বোধ হইতেছে, ইহা ভ্রান্তি মাতা। এই তুই পক্ষের কোন পক্ষ লইবে ? হয় বলিতে হইবে, প্রথমটী ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টীকে ভ্রান্তি বলিয়া স্বাকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টীকেই ল্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অন্তর্ভির সহিত সঙ্গত। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধভাব সতা ও মুক্তভাব ভ্রমাত্মক, ইহা ঠিক নহে।

সকল দর্শনেই স্থুলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খুব আধুনিক দর্শনেও এই বিচার প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। ছই দল আছেন, এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া কিছু নাই, উহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণা সকলের পুনঃ পুনঃ স্থান-পরিবর্ত্তন; এই মিশ্রণ, যাহাকে শরার, মন্তিক প্রভৃতি নাম দাও, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশ সকলের ক্রমাগত স্থান-পরিবর্ত্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কতকগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদার ছিলেন; তাঁহারা বলিতেন,

একটী মশাল লইয়া তোমার চতুদিকে ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র ঘুরাইতে থাকিলে. একটী আলোকের বুক্তাকার দেখা ঘাইবে। বাস্তবিক এই আলোকরতের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ, ঐ মশাল প্রতি মুহুর্ত্তে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। আমরা কুদ্র কুদ্র পরমাণু-সমষ্টি-মাত্র, উহাদের প্রবল ঘূর্ণনে এই ভ্রান্তি জন্মিতেছে। একটা মত হইল এই যে, এই শরীরই সতা, আত্মার অন্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিস্তাশক্তির ক্রত ম্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রাস্তির উৎপত্তি, বাস্তবিক জড়ের অস্তিম্ব নাই। এই তর্ক আধুনিক কাল পর্যান্ত চলিতেছে—এক দল বলিতেছেন—আত্মা ভ্রম মাত্র, অপরে আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। তোমরা কোনু মত লইবে? অবশ্য আমরা আত্মান্তিত্বাদ গ্রহণ করিয়া জড়কে ভ্রনাত্মক বলিব। যুক্তি তুদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অন্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল, কারণ, জড় কি, তাহা কেই কথন দেখে নাই। আমরা কেবল আপনাদিগকেই অমুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখি নাই, যিনি আপনার বাহিরে গিয়া জড়কে অফুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কথন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দুঢ়তর হইল। দিতীয়তঃ, আত্মবাদ জগতের স্থন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের দিক্ হইতে জগতের ব্যাথা। অযৌক্তিক। পূর্বের যে তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই স্থলভাব মাত্র। এই দর্শনগুলি স্ক্রভাবে বিশ্লেষণ করিলে তুমি দেখিবে, এই চুইটী মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। বন্ধন ও মুক্তির কথা যাহা বলা হইতেছিল, তাহার ভিতরেও অপেক্ষাক্কত ফুল্ম. অপেক্ষাকৃত দার্শনিক ভাবে আমরা এই স্বাভাবিক পবিত্রতা ও মুক্তস্বভাব এবং স্বাভাবিক বদ্ধভাবের বিচার দেখিতে পাই। এল দল প্রথমটীকে ভ্রমাত্মক বলেন, অপর দল দ্বিতীয়টীকে ভ্রমাত্মক বলেন। এথানেও আমরা দ্বিতীর দলের সহিত একমত —আমাদের বন্ধভাবই ভ্রমাত্মক।

অতএব বেদান্তের সৈদ্ধান্ত এই, আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিতামুক্ত। শুধু তাহাই নহে, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর; উহা ভ্রম, উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করা মাত্র। যথনই তুমি বল, আমি বদ্ধ, আমি হর্পাল, আমি অসহায়, তথনই তোমার হুর্ভাগা আরক্ত; তুমি নিজের পায়ে আর একটা শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরপ বলিও না, এরপে ভাবিও না। আমি এক বাক্তির কথা শুনিয়াছি; তিনি বনে বাস করিতেন— তিনি

দিবারাত্র শিবোহহং শিবোহহং উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ম টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল সেই ব্যক্তির শিবোহহং শিবোহহং রব, যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল-ঝাছের কবলে পড়িয়াও তিনি শিবোহহং বলিতে বিরত হন নাই। এক্সপ অনেক ব্যক্তির কথা গুনা যায়। এমন অনেক বাক্তির কথা গুনা যায়, যাঁহারা শক্র কর্তৃক থণ্ড থণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্ম্বাদ করিয়াছেন। 'সোহহং সোহহং, আমিই সেই, আমিই সেই, তুমিও তাহাই।' আমি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ, আমার দকল শত্রুও তদ্রপ। তুমিই তিনি, এবং আমিও তাহাই। ইহাই বীরের কথা। তথাপি দৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ব মহৎ মহৎ ভাব আছে— প্রকৃতি ইইতে পৃথক্ আমাদের উপাস্থ ও প্রেমের পাত্র সপ্তণ ঈশরবাদ অপূর্ব-অনেক সময় ইহাতে প্রাণ শীতল করিয়া দেয়-কিন্তু বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিংখারের নেশার মত অস্বাভাবিক, আবার ইহাতে তুর্বলতা আনয়ন করে আর পূর্বে যত না আবশ্যক হইয়াছিল, এখন জগতে বিশেষ আবশ্যক—সেই বলসঞ্চার—শক্তি-সঞ্চার। বেদাস্ত বলেন, তুর্বলিতাই সংসারে সমুদ্য ছঃথের কারণ। তুর্বলিতাই সমুদর তুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা তুর্বল বলিয়াই এত ছঃথ ভোগ করি। আমরা ছর্বল বলিয়াই চুরী ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরী বা অক্তান্ত পাপ করিয়া থাকি। ছব্বলি বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুথে পতিত হই। যেথানে আমাদিগকে হুবল করিবার কিছু নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ ছঃথ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই ছঃথ ভোগ করিতেছি। এই ভান্তি তাড়াইয়া দাও, সব ছঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা ত খুব সহজ সাদা কথা। এই সকল দার্শনিক ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অহৈত বেদাস্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক সিদ্ধাস্ত স্থাপন করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। ভারতে এবং অন্ত সর্ব্ব স্থলেই এবিষয়ে একটী শুরুতর ভ্রম করা হইয়াছিল। বেদাস্তের আচার্য্যগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সার্ব্ধভৌমিক করা যাইতে পাবে না, কাবণ, তাঁহারা যে সিদ্ধাস্ত- গুলিতে উপনাত হইয়াছিলেন, সেই গুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে প্রণালীতে তাঁহারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন—সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য করিলেন—অবশু ঐ প্রাণালী অতি জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক প্রক্রিয়াগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বাদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাভাহিক কার্যান্তাবনে শিক্ষা করা যাইতে পারে না আর এরূপ দর্শনের বাপদেশে লোক অতিশয় অধর্মপ্রায়ণ হইবে।

কিন্তু আমি একথা আ'দৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে আছৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে ছণীতি ও ছর্ব্বলিতার প্রান্তর্ভাব হইবে। বরং আমার ইহা বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যথন নিকটে অমৃতের প্রোত বহিতেছে, তথন লোককে পিছল জল পান করিতে দিতেছ কেন ? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে শুদ্ধকাপ, তবে এই মুহুর্ত্তেই সমুদ্র জগৎকে এই শিক্ষা কেন না দাও ? সাধু অসাধু নর নারী বালক বালিকা বড়ছোট, সকলকেই কেন না বজনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও ? যে কোন ব্যক্তি জগতে দেই ধারণ করিয়াছে, যে কেহ করিবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অথবা যে রাস্তা ঝাট দিতেছে, ধনী দরিদ্র সকলকেই কেন না ইহা শিক্ষা দাও ? আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড়রাজা নাই। আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড়রাজা নাই।

এক্ষণে ইহা বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে হা বিশ্বয়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কার জন্ত, অন্য কারণে নহে। সকল প্রকার কদর্য্য ও ছপাচ্য খান্ত থাইয়া এবং উপবাস করিয়া আমরা আপনাদিগকে স্থান্ত খাইবার অন্তপ্যুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে ছর্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এ ি ভূত মানার মত। লোকে সর্বাদা বলিয়া থাকে, আমরা ভূত মানি না, কিন্তু খুব কমলোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছম ছম না করে। ইহা কেবল কুসংস্কার। ঠিক এইরপেই লোকে বলিয়া থাকে, আমরা অমুক মানি না, অমুক মানি না ইত্যাদি—কিন্তু কার্য্যকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকে, যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাক, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত হইতে এই এক প্রধান তত্ব আসিতেছে আর ইহাই একমাত্র চিরকাল থাকিবার উপযুক্ত। বেদান্ত পুন্তকগুলি কালই নই হইতে পারে। প্রথমে এই তত্ব ছিক্রদের মন্তিক্ষে অথবা উত্তরমেক্রনিবাসীদের মুন্তিক্ষে উদয় হইয়াছিল, তাহাতে

কিছু আদে যার না। কিন্তু ইহা সত্য, আর সত্য যাহা, তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। মানুষ পশু দেবতা সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহা-দিগকে ইহা শিথাও। জীবনকে ছঃখময় করিবার আবিশাক কি ? লোককে নানা প্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন ? কেবল এথানে (ইংলণ্ডে) নহে, এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে উহা বল, তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলে, ইহা সন্নাদীর জন্ম—যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করে। কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি।

কৈতবাদ জগৎকে অনেক দিন শাসন করিয়াছে আর তাহার ফল এই। কেন, একটা নৃত্ন পরীক্ষা কর না। হয়ত সকল ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ লক্ষ বংসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন ? বদি আমরা আমাদের জাবনে কুড়িটা লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কায করিলাম।

ভারতবর্ষে একটী মহৎ ধারণা আছে, যাহা ইহার বিরোধী। তাহা এই :—
'আমি শুদ্ধ, আমি আননদস্বরূপ', এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে ত
সর্ম্মদা ইহা দেখাইতে পারি না। ইহা সত্য। আদশ, সকল সময়েই বড় কঠিন।
প্রত্যেক শিশুই আকাশকে আপনার মন্তকের অনেক উপরে দেখে, কিন্তু তাহা
বলিয়া আমরা আকাশের দিকে যাইতে কেন চেপ্তা করিব না, তাহার ত কোন
হেতু নাই। কুসংস্কারের দিকে গেলে কি সব ভাল হইবে ? আমৃতলাভ যদি
না করিতে পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে ? আমরা সত্য
এখনই অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি অস্ককার, ছর্মাণতা ও
কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে ?

নানা প্রকারের দৈতবাদসম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে কোন উপদেশ তুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর নারা বা বালক বালিকা যথন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি - তোমরা কি বল পাইতেছ ? কারণ, আমি জ্ঞানি, সতাই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জ্ঞানি, সতাই একমাত্র প্রাণ্ঠিক না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্য্য থাকিবে না, আর বীর না হইলেও সতো যাওয়া যাইবে না। এই জ্নাই বে কোন মত, যে

কোন প্রণালী মনকে ও মন্তিক্ষকে ছুর্বল করিয়া ফেলে, মামুষকে কুদংস্কারাবিষ্ট করিয়া ফেলে, যাহাতে মামুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বাদাই মামুষকে সকল প্রকার বিক্কৃতমন্তিক্ষপ্রস্ত অসম্ভব, আজগুরি ও কুদংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অঘেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না, কারণ, মামুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সে গুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সে গুলি রুথা মাত্র।

যাহারা ঐ গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, এগুলিতে মন্তব্যকে বিক্লান্ত ও তুর্বল করিয়া ফেলে— এত তুর্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্য লাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আবশাক একমাত্র বল। বলসঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্র-গণ যথন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন বলসঞ্চারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মুর্থ যথন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তথন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ। আর যথন পাপিগণ অপর পাপিগণ দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তথনও ইহাই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল প্রদান করে, আর কিছতেই সেক্সপ করিতে পারে না। অবৈতবাদ আমাদিগকে থেক্সপ নীতিপরায়ণ করে. আর কিছুতেই সেরপ করিতে পারে না। যথন সমুদয় দায়িত্ব আমাদের স্বন্ধের উপর পড়ে, তথন আমরা যত উচ্চভাবে কার্য্য করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই সেরপ পারি না। আমি তোমাদের সকলকৈই ডাকিয়া বলিতেছি, বল দেখি, যদি তোমাদের হাতে একটা ছোট শিশু দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরুপ ব্যবহার করিবে ? মুহর্তেকের জন্য তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের যেরূপ স্বভাব হউক না কেন, স্কামরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া ঘাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপপ্রবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া याहरतं। এইরূপ, यथनहे ममूनम्र नाम्निक आमारनत चार्फ পড়ে, তথনहे आमता আমাদের সর্ব্বোচ্চভাবে আরোহণ করি; যথন আমাদের সমুদ্য দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে মাপাইতে হয় না, যথন শরতান বা ঈশর কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, ইহাতেই আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চভাবে লইয়া যার। আমিই আমার অদ্ষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভ উভরেরই কর্তা, কিন্তু আমার স্বরূপ শুদ্ধ ও আনন্দমাত।

ন মে মৃত্যুশকা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুনৈর শিষ্যঃ
চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥
ন পুণাং ন পাপং ন সৌথাং ন তৃঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্ঞাং ন ভোক্তা
চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহং॥

বেদাস্ত বলেন, সাধারণের একমাত্র এই স্তবই অবলম্বনীয়। ইহাই সেই পরম লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায় – আপনাদিগকে এবং দকলকে বলা যে, আমরাই দেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে বল আইসে। যে প্রথমে গোড়াইয়। চলে, সে ক্রমশঃ পায়ে বল পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। শিবোহহং-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আমাদের সদয়কে, আমাদের ভাবসমূহকে পরিবাপ্তি করে— পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিবাপ্তি ১ইয়া পডে। জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ যতই উজ্জ্ল হইতে উজ্জ্লতর হইতে আরম্ভ হয়, ততই মোহ চলিয়া যায়, অজ্ঞানরাশি ধ্বংস হইতে থাকে--ক্রমশঃ এমন এক সময় আসিয়া থাকে, যথন সমুদর অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় এবং একমাত্র জ্ঞানসূর্যাই অবশিষ্ট থাকে। অবগ্র এই বেদাস্ততত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই (ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন; তাঁহাদিগকে আমি যদি বলি, শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম গেল। অনেক লোক আমায় বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিলে ধর্ম কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে কেহ চালাইবার না থাকিলে আর ধর্ম কি হইল ? কেহ আমাদিগকে শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব কিরূপে? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐরূপ ভাবে বাবহৃত হইতে ভালবাসি। আমরা এইরূপ ভাবে থাকিতে অভ্যন্ত হইরাছি, স্কুতরাং ইহা আমরা ভালবাসি। প্রতিদিন কেহ নাকেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা স্থী হইতে পারি না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এথন ইহা যতই ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যথন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস শ্বরণ করিয়া, শুদ্ধ অনস্ত আত্মাকে যে সকল কুসংস্কারে আবরণ করিয়া রাথিয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে শ্বরণ করিয়া হাসিব, আর আনন্দ সত্য ও দৃঢ়তার সহিত বলিব, আমিই তি।নি. তাহাই ছিলাম এবং সর্ব্বদাই তাহাই থাকিব।



## কর্মজীবনে বেদান্ত।

## প্রথম প্রস্তাব।

আমাকে অনেকে বেদান্তদর্শনের কার্যাজীবনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মত খুব ভাল বটে, কিন্তু উহা কিরূপে কার্যো পরিণত করা যাইবে, ইহাই প্রাকৃত সমস্যা। যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বৃদ্ধির একটু পরি-চালনা ব্যতীত উহার অপর কোন মূল্য নাই। অতএব বেদাস্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে বিশেষরূপ কার্যাকরী হইতে হইবে। আমরা যেন আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় ইহা কার্যো পরিণত করিতে পারি। শুধ তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্লনিক ভেদ আছে, তাহাও যেন দূর হইয়া যায়, কারণ, বেদাস্ত একত্ব শিক্ষা দেন--বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বতি রহিয়াছেন। ধর্মের আদর্শসমূহ জীবনৈর সমুদয় অংশকে যেন আচ্ছাদন করে, উহা যেন আমাদিগের প্রত্যেক চিস্তার ভিতরে প্রবেশ করে ও কার্য্যেও যেন উহাদের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে বেদাক্তেং প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষাৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কল্পিত, স্থতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতের বিষয়ই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্বতগহরর নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্রত হইয়া কিন্ধপে তাহারা আবার কোলাহলময় নগরীর কার্য্যবহুল রথ্যাসমূহে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই মতগুলির আমরা আর একট বিশেষত্ব দেখিব যে, এই চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জন অর্ণ্যবাদের ফল নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেকা অধিক কর্ম্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সেই সিংহাসনেপিবিষ্ট রাজগণ ইহাদের প্র**পে**তা।

শ্বেতকেতু, আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থ ছিলেন। খেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চালদিগের নগরে তাঁহাদিগের রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিবুলন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কির্ন্তে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জান ?'---'না'। 'কিরপে তাহারা এথানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান ?'—'না'। 'তুমি কি পিতৃযান ও দেববানের বিষয় অবগত আছ ?' রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কিছুই জান না।' বালক পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, 'আমিও এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিথাইতাম না ?' তথন তাঁহারা পিতাপুলে রাজস্লিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই রহস্যের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্ম অন্মুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, এই বিদ্যা—এই ত্রন্ধবিদ্যা কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ত্রান্ধণেরা কথন ইহা জানিতেন না। যাহ হউক, তিনি তৎপরে এতৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরপে আমরা অনেক উপনিষদে এই এক কথা পাইতেছি যে, বেদাস্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নহে, কিন্তু উহার সর্ব্বোৎক্রন্ত অংশগুলি সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত মস্তিষ্ক সকলের চিস্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ প্রজার শাসক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজার অপেক্ষা কর্ম্মে ব্যস্ত মানুষ আর কাহাকেও কল্পনা করা যায় না, কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভার চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে সমুদ্ধ বিষয়ই দেখাইতেছে যে, এই দশন অবশুই খুব কার্য্যকরী হইবে, আর পরবর্ত্ত্বী কালের ভগবদ্যীতা যথন আমরা আলোচনা করি, ( আপনারা আনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন; ইহা বেদান্তদর্শনের একটা সর্বোত্তম ভাষ্য ) তথন দেখিতে পাই, আশ্চর্যোর বিষয় যে, সংগ্রামস্থল এই উপদেশের কেন্দ্র—তথায়ই শ্রীক্লফ্ট অর্জুনকে এই দশনের উপদেশ দিতেছেন আর গাঁতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জ্লভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কর্ম্মণালতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার অনস্ত শাস্তভাব। এই তত্তকে কর্ম্মরহস্য বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্ম বলিতে শচরাচর যাহা বৃষ্ধি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদশ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে ত আমাদের চতুঃপার্যবর্ত্তী দেয়ালগুলিই

পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা ত নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাথও, গাছের গুঁড়ি এই গুলিই ত তাহা হইলে জগতে মহা তপস্বী বলিয়া বিখ্যাত; তাহারাও ত নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলে তাহাই যে কার্য্যনামের উপযুক্ত হয়, তাহা নহে। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্মা, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, যে স্থিরতা কথন নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের যে সমতাব কথন ভঙ্গ হইবার নয়। আর আমরা বহদশিতা দ্বারা ইহা জানিয়াছি, কার্য্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই উপযুক্ত।

আমাকে অনেকে অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কার্য্যের জন্ম যেরূপ একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, সেরূপ আগ্রহ না থাকিলে কার্য্য কিরূপে করিব ? আমিও অনেক দিন পূর্ব্বে ইহাই মনে করিতাম, কিন্ত আমার যতই বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই আমি দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কার্য্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামনা থাকে, আমরা ততই স্থন্দর কার্যা করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আমরা যতই শাস্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল আর আমরা তত অধিক কার্য্য করিতে পারি। যথন আমরা ভাববশে পরিচালিত হইতে থাকি, আমরা তথন শক্তির বিশেষ অপব্যয় করিয়া থাকি, আমাদের স্নায়ুমগুলীকে বিক্লত করিয়া ফেলি -- মনকে চঞ্চল করিয়া তুলি, কিন্তু খুব কম কার্য্য করিতে পারি। যে শক্তি কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বুথা ভাবমাত্র হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল যথন মন বিশেষ শাস্ত ও স্থির থাকে, তথনই সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্য্যে ব্যব্লিত হইয়া থাকে। আর যদি তোমরা জগতে বড় বড় কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে, তাঁহারা অড্ত শাস্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুতেই যেন তাঁহাদের পা পিছলাইত না। এই জন্মই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা বেশী কাষ করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে তদপেক্ষা বেণী কাষ করিতে পারে। (যে ব্যক্তি ক্রোধ, ছণা বা অন্ত কোন রিপুর বণীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলে, কিন্তু সে বড় কাষের लाक रग्न ना। (कवल भास्त, क्रमाभील, स्वित्रिक वास्क्रिहे मर्स्वारभक्ता अधिक কার্য্য করিয়া থাকে।

বেদাস্ত আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ অবশ্র

বাস্তব হইতে—আপাতকার্য্যকরী বিষয় হইতে—অনেক উচ্চ, তাহাও আমরা জানি। আমাদের জীবনে ছইটা গতি দেখিতে পাওয়া যায়—একটা আমাদের আদর্শকে জীবনোপযোগী করা, আর অপরটী এই জীবনকে আদর্শো-প্যোগী গঠন করা। এইটা বিশেষ বুঝা উচিত—কারণ, আমাদের আদর্শকে জীবনোপযোগী করিয়া লইতে আমরা অনেক সময়ে প্রলুদ্ধ হইয়া থাকি। আমার ধারণা, আমি কোন বিশেষ প্রকার কার্য্য করিতে পারি। হয়ত তাহার অধিকাংশই থারাপ। ইহার অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়ত ক্রোধ, ঘুণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে। এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন-অবশ্র তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হটবে যে. স্বার্থপরতা, আত্মস্থ ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ের উপদেশ দেন, যাহা আমার সমুদ্র স্বার্থপরতার, সমুদ্র অসাধু ভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ-আমি সেই আদর্শ অমুসরণ করিতে বাস্ত হইয়া পড়ি। যেমন 'শাস্ত্রীয়' 'অশাস্ত্রীয়' কথা লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে; আমি যাহা বুঝি, তাহা শাস্ত্রীয়—তোমার মত অশাস্ত্রীয়। 'কার্য্যকরী' কণাটী লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। আমি যাহা কার্য্যকরী বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্য্যকরী। যদি আমি দোকানদার হই. আমি মনে করি, দোকানদারীই একমাত্র কার্য্যকরী ধর্ম। যদি আমি চোর হই, আমি মনে করি, চরি করিবার উত্তম কোশলই সর্ব্বোত্তম কার্য্যকরী ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা এই 'কার্য্যকরী' শব্দ কেমন আমরাই যাহা করিতে পারি সেই বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া থাকি—অবশ্র তাহা আবার এই বর্ত্তমান মুহুর্তে আমরা যে সকল অবস্থার মধ্যে আছি, তাহার মধ্যে। এইহেতু আমি তোমা-দিগকে বুঝিয়া রাখিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্য্যকরী বটে, কিন্ত সাধারণ অর্থে কার্য্যকরী নহে, আদর্শ হিসাবে উহা কার্য্যকরী। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদৰ্শ আমাদের সন্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শ আদর্শ নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপ-দেশ 'তত্ত্বমসি', তুমিই সেই ব্রহ্ম, ইহার সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি এই ! ইহার নানাবিধ বিচার পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদির পর তুমি পাও এই যে, মানবাত্মা শুদ্ধসভাব ও সর্বজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র। জাত্মা ক্থনও জন্মানও নাই, ক্থন মরিবেনও না আর আমি মরিব বা

মরিতে ভীত, এসব ভাব কেবল কুসংস্কারমাত্র। আরু আমি ইহা করিতে পারি না ইহা করিতে পারি না, ইহাও কুসংক্ষার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মামুমকে প্রথমে আপনান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম্ম বলে, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক্ সপ্তণ ঈশ্বরের অন্তিম্ব স্থীকার না করে, সে নান্তিক, সেইন্ধপ বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নান্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নান্তিকতা বলেন। অনেকের পক্ষে এই ধারক্ষ্ম বড় ভয়ানক, তাহার কোন সন্দেহ নাই, আর আমরা অনেকেই বিবেচনা করি, ইহা কথনই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইবে না, কিন্ত বেদান্ত দৃঢ়রূপে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্থাপুরুষরের ভেদ নাই, বালক বালিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জ্ঞাতিধর্ম্মনির্ব্ধিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন—কোন কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ, বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব্ধ হইতেই অয়ুভূত পূর্ব্ধ হইতেই উহা রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে। আমরা নিজেরাই আমাদের চক্ষে হাত চাপা দিয়া অন্ধকার বলিয়া চাঁৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে, প্রথম হইতেই আলোক ছিল। অন্ধকার কথনইছিল না, অমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই চাঁৎকার করি. আমরা ছর্ব্বল; আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই চাঁৎকার করি, আমরা অপবিত্ত। এই-রূপে বেদাস্ত যে, আদর্শকে শুধু কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় বলেন, তাহা নহে, কিন্তু বলেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ, আর এই এপাতপ্রতীয়নান আদর্শই—প্রকৃত বাস্তব সন্তাই—আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই মিথাা। যথনই তুমি বল, আমি মর্ত্তা ক্ষুদ্র জীব, তথনই তুমি মিথাা বলিতেছ, তুমি যেন যাছ বলে আপনাকে অসৎ ছর্ব্বল ছর্ভাগা করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপস্বীকার করেন না, ভ্রমস্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্ব্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই—আপনাকে তুর্ব্বল, পাপী এবং হতভাগ্য জীব বলা—
এক্ষপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি
উহা করিতে পারি না। কারণ, যথনই তুমি ঐক্সপ চিন্তা কর, তথনই
তুমি বেন যে শৃঞ্জাল তোমাকে বাঁধিয়া রাথিয়াছে, তাহাকে আরও দৃঢ় করিলে,

ভূমি তোমার আহ্বাকে পূর্ব্ব হইতে অধিক মায়াবরণে আর্ভ করিলে।
অভএব যে কেই আপনাকে হর্বল বলিয়া চিস্তা করে, সে ল্রাস্ত; যে কেই আপনাকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, সে ল্রাস্ত, আর সে জগতে একটী অসৎ চিস্তার ল্রোভ প্রক্রেপ করিতেছে। এইটা যেন আমাদের সর্ব্বলা মনে থাকে যে, বেলান্তে আমাদের এই বর্ত্তমান মায়াময় জীবনকে— এই মিথা। জীবনকে— আদর্শের সহিত মিণাইবার কোন চেষ্টা নাই— কিন্তু বেলান্ত বলেন, এই মিথা। জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহার পশ্চাতে যে সভ্য জীবন সদা বর্ত্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। এমন নহে যে, মায়ুষ পূর্ব্বে এতটুকু পবিত্র ছিল, তাহা হইতে পবিত্রতর হইল। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণগুদ্ধ আছে— সেই পূর্ণগুদ্ধ আব্রুত একটু করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র। আব্রুণ চলিয়া যায়, এবং আ্রার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অনস্ত পবিত্রতা, মৃক্তম্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্যা রহিয়াছে।

বৈদান্তিক আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্ব্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়, কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই সতাসকল আবিদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ লোকও ছিলেন না, কিন্তু যাঁহারা (আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে) বিশেষরূপে কর্ম্ময় জীবন যাপন করিতেন, যাঁহাদিগকে সৈত্য পরিচালনা করিতে হইত, যাঁহাদিগকে সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত—আবার তথনকার কালে রাজা-রাই সর্বময় ছিলেন-এখনকার মত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা এই সকল তত্ত্বের চিন্তা ও উহাদিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে উহা শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন । অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের এ তত্ত্ব অনুভব করা ত অনেক সহজ, কারণ, তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবন ত অনেকটা কর্মশৃত। অতএব আমাদের যথন এত কায কম, আমরা যথন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, তথন আমরা যে ঐ দকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথা। পূর্ব্বকালীন সর্ব্বময় সমাট্গণের অভাবের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব ত কিছুই নয়। কুরুক্তেরে যুদ্ধকেত্রে অবস্থিত অগণ্য অক্ষোহিণীপরিচালক অর্জুনের যত অভাব, আমার অভাব তাহার তুলনায় কিছুই নয়, তথাপি এই

যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা কহিবার এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবারও সময় পাইলেন সতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বিলাসময় জীবনেও ইহা পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সদ্ভাবে সময় কার্টাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব, আমরা যতটা ভাবি বা যতটা জানি, তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা সাবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটা আদর্শ অনুসরণ করিতে সমর্থ ইইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কথনই নীচু করা উচিত নয়। এইটা আমাদের জীবনে এক বিশেষ বিপদাশল্প। অনেক বাক্তি আছেন—তাহারা আমাদের বুধা অভাব সকলের, রুধা বাসনা সকলের জন্ম নানাপ্রকার রুধা কারণ প্রদর্শন করেন—আর আমরা মনে করি, আমাদের উহা ইইতে উচ্চতর আদর্শ বৃদ্ধি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদাস্ত এরূপে শিক্ষা কথনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে ইইবে—বর্ত্তমান জীবনকে অনস্ত জীবনের সহিত একীভূত করিতে ইবৈ।

কারণ, তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাথিতে হইবে যে, বেদান্তের মূলকথা এই একড়। ছই কোথাও নাই, ছই প্রকার জীবন নাই, অথবা ছটী জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যথন তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন, তথন তাঁহারাও সকল কথা একেবারে পরিত্যাগ করেন। একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অতিড আছে। সবই সেই একসভা মাত্র; প্রভেদ পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে। বেদান্ত একপ কথা সকল একেবারে প্রীকার করেন যে, পশুগণ মন্থ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহারা স্কন্তর কর্ভ্বক আমাদের খাত্ব-ক্ষেপে ব্যবহৃত ইইবার জন্ত স্প্র ইইবাছে।

কতকগুলি লোকে অন্ত্থাই করিয়া জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারিণী সভা (Antivivisection society) স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই সভার এক জন সভ্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বন্ধো, আপনারা খাদ্যের জন্ম পশুহত্যা সম্পূর্ণ ক্লায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্ম তুই একটা পশুহত্যার এত বিরোধী কেন ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগণ আমাদের খাদ্যের জন্ম প্রদত্ত ইইয়াছে।' বাস্তবিক

সেই একত্বের মধ্যে পশুগণও অন্তর্ভ । যদি মামুধের জীবন অনস্ত হয়, প্রপ্তব্যুপ্ত তদ্ধপ। কেবল পরিমাণগতভেদ, প্রকারগত নহে। আমিও যেমন, ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্ধপ— প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আরু সেই সর্ক্ষোচ্চ সন্তার দিক হইতে দেখিলে এ সকল প্রভেদও থাকে না। মানুষ অবশ্য ঘাস ও একটা ক্ষদ্র বক্ষের ভিতর অনেক প্রভেদ দেখিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি খুব উচ্চে আরোহণ কর, তবে ঘাস ও বৃহত্তম বৃক্ষ পর্য্যস্ত সমান হইয়া যায়। এইরূপ সেই উচ্চতম সন্তার দৃষ্টি হইতে এ সকলগুলিই সমান-- আর যদি ভূমি একজন ঈশ্বরের অক্তিত্বে বিশ্বাদী হও, তবে তোমার পশুগণের সহিত উচ্চতম প্রাণীর প্র্যাপ্ত সমতা মানিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবান্ত একজন মহাপক্ষপাতী হইলেন। যে ভগবান মন্ত্র্যানামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাত-সম্পন্ন, আবার পশুনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত নির্দ্ধয়, তিনি দানব হইতেও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেক্ষাবরং আমি শত শত বার মরিতেও স্বীকৃত হইব। আমার সম্দন্ন জীবন এরূপ **ঈশ্বরের বিরুদ্ধে** বুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর এক্লপ নহেন। বাহারা ওক্লপ বলে, তাহারা জানে না, তাহারা দায়িত্ববোধহীন, হুদুয়হীন ব্যক্তি,—তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এথানে আবার 'কার্যাকরী' শব্দটী ভুল অর্থে বাবদ্ত হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমরা থাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু পানি নিরামিষ ভোজনের আদর্শ টী বুঝি। যথন আমি মাংস থাই, তথন আমি জানি, আমি অক্সায় করিতেছি। ঘটনাবিশেষে আমাকে উহা থাইতে বাধা হইতে হইলেও আমি জানি, উহা অন্তায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার হর্মলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদুর্শ এই-মাংস ভোজন না করা —কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা, কারণ, পশুগণও আমার ভ্রাতা—বিড়াল ও কুকুরও তদ্রপ। যদি তাহাদিগকে এরূপ চিস্তা করিতে পার, তবে তুমি কতকটা শর্কপ্রাণীর ভ্রাতৃভাবের দিকে অগ্রসর ইইয়াছ—শুধু মহুষ্যের প্রতি ভ্রাতৃ-ভাব বলিয়া চীৎকার নহে-উহাত বুথা চীৎকার মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, ইহা অনেকের ক্ষৃতিসঙ্গত হয় না-কারণ, তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যদি তুমি এমন এক মতের কথা বল, যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যের—বর্ত্তমান আচরণের পোষকতা হয়, তবে তাহারা বলে, ইহা কার্য্যকরী বটে।

মফুষ্য-স্বভাবে এই ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আমরা সমুথে এক পদও অগ্রসর হইতে চাহি না। যেমন বরফে জমা ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পড়া যায়, মনুষাজাতির, সম্বন্ধে আমারও তাহাই বোধ হয়। এরূপ কথিত ছইয়া থাকে যে, ঐক্লপ অবস্থায় লোকে ঘুমাইতে চায়। যদি কেছ তাহাদের টানিয়া তুলিতে যায়, তাহারা নাকি বলে, 'আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে যুমাইতে বড় আরাম।' তাহাদের সেই নিজাই মহানিজা হইয়া যায়। আমাদের প্রকৃতিও তদ্রপ। আমরাও সারা জীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদ্র বরফে জমিয়া যাইতেছি, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্ব্বদাই আদর্শ অবস্থায় প্রভূছিবার চেষ্টা করিবে আর যদি কোন বাক্তি আদর্শকে তোমার নিয়ভূমিতে আনয়ন করে, যদি কেঞ তোমায় শিক্ষা দেয়, ধর্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব ধর্ম। কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমায় বলে, ধর্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্যা, তবে আমি তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই বিষয়টীতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যথন কোন ব্যক্তি কোনরূপ ছর্বলতার পোষকতা করিতে চেষ্টা করে, তথন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে ত ইন্দ্রিসমূহে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে একেবারে অপ-দার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, যদি তুমি ঐ উপদেশের অন্নুসরণ কর, তবে তুমি কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ সম্বন্ধে আমি কিছু অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি, আর আমার দেশে ধর্মসম্প্রদায় রক্তবীক্ষের ঝাড়ের মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসর নৃতন মৃতন সম্প্রদায় হইতেছে। কিন্তু একটা জিনিষ আমি বিশেষ লক্ষ্য করিলাছ যে, যে সকল সম্প্রদায়ে—সংসার ও ধর্ম এক দঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে--আর যেথানে উচ্চতম আদর্শ সকলকে রুথা সাংসারিক বাসনার সহিত সামঞ্জস্য করার—ঈশ্বরকে মান্তুষের ভূমিতে টানিয়া আনিবার— এই মিথ্যা চেষ্টা আছে; দেখানেই রোগ প্রবেশ করে। মাত্রুষ যেখানে পড়িয়া আছে, দেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে ঈশ্বর হইতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর এক দিক্ আছে। আমরা যেন অপরকে ঘুণার চক্ষেনা দেখি। আমাদের সকলেই সেই লক্ষ্য স্থলে চলিয়াছি। ছর্ক্ষণতা ও সবলতার মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণ্গত। আলাে ও অক্ষকারের

মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, পাপ ও পুনাের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, যে কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—প্রকারগত নয়—কারণ, একছই সমুদয়ের রহস্য। সমুদয়ই এক—চিস্তারপেই হউক, জীবনরপেই হউক, আয়ারপেই ইউক, সবই এক—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। এই হেতৃ তাহারা ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই, তাহাদের প্রতি ঘুণা করা উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা করিও না, লোককে সাহায্য করিতে পার ত কর। যদি না পার, হাত গুড়াইয়া লও, তাহাদিগকে আশীর্কাদ কর, তাহাদিগকে আপন পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতি হয় না। এরপে কাহারও কথন উন্নতি হয় না। অপরের নিন্দা করিয়া কেবল রথা শক্তিক্ষয়ের উপায় মাত্র, আর শেষে আমরা দেখিতে পাই, অপরে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক সেই দিকে চলিতেছি, আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতামাত্র।

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের পাপের ধারণা আর সাধারণ ধারণা যে, মানুষ পাপী—বাস্তবিক এই ছটী কথাই এক। একটী 'না' এর দিক, বেদাস্ত 'হাঁ'এর দিক্। একজন মানুষকে তাহার হুর্কনিতা দেখাইয়া দেয়, অপরে বলে, চর্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না—আমাদিগকে উন্নতি করিতে ইইবে। মান্তব যথনই প্রথম জ্মিল, তথনই তাহার রোগ জানা গেল। সকলেই আপনার কি রোগ, তাহা জানে—অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে ইয় না—আমরা বাহিরের ঘটনা সব ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা বহির্ভগতের নিকট কপট হইতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের তুর্বলতা জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেম, কেবল চুর্বলতা শ্বরণ করাইয়া দিলে বড় উপকার হইবে না— তাহাকে ঔষধ দাও—আর মানুষকে কেবল সর্বাদা রোগগুন্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নহে, রোগ প্রতীকারের হেতৃ নহে। মাতুষকে সর্বাদা তাহার ত্বলৈতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার তুর্বলতার প্রতীকার নহে—তাহার বল শ্বরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতীকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে বল পূর্ব হইতেই অবস্থিত, তাহার বিষয় শারণ করাইয়া দেও। মাত্রুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ ধরেন এবং বলেন, 'তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধরূপ—

যাহাকে তুমি পাপ বল, তাহা তোমাতে নাই।' উহারা তোমার খুব নিম্নতম প্রকাশ; পার যদি, ভবে উচ্চতরভাবে আপনাকে প্রকাশিত কর। (একটী জিনিষ মনে থাকা উচিত—আমরা সকলেই পারি। কথনও 'না' বলিও না, কথনও 'পারি না' বলিও না।) ওরূপ কথন হইতেই পারে না, কারণ, তুমি আনস্কস্করণ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নহে। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার, ভূমি স্কশিক্তিমান্।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মৃলস্ত্র মাত্র। আমাদিগকে মন্তবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরপে এই বেদাস্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, যদি ধর্ম্ম মাসুষের সর্ক্রাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মৃল্য নাই—উহাকেবল কতকগুলি ব্যক্তির জন্য মতবাদ মাত্র। ধর্ম্ম বিদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে চায়, তবে উহার এমন হওয়া উচিত যে, মাসুষ সর্ক্রাবস্থায় উহার সহায়তা লইতে পারে—দাসত্বে বা স্বাধীনতায়—মহা অপবিত্রতা বা অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্যে, সর্ক্র সময়েই যেন উহা সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদাস্তের তত্ত্ব সকল অথবা ধর্মের আদর্শ সকল অথবা উহাদের যে নামই দাও না কেন—কায়ে আসিবে।

্বাথ্যবিধাসরপে আদর্শই মানব জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিধাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যো পরিণত করা হঁইত, আমারও দৃঢ় বিধাস যে, জগতে যত তঃগ কপ্ত রহিয়াছে, তাহার অনেক ব্রাস হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাং, সকল শ্রেষ্ঠ নর নারীর মধ্যে যদি কোন ভাব বিশেষ কার্যাকর হইয়া থাকে, তাহা এই আত্মবিশ্বাস—তাঁহারা এই জানে জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আেই হইরেন, আর তাহা হইয়াও ছিলেন। মানুষ যত ইচ্ছা অবনতভাবাপর হউক না কেন, কিন্তু এমন এক সময় অবশু আসিয়া থাকে, যথন কেবল ঐ অবস্থায় বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্ধতির চেষ্টা করিতে হয়; তথন সে আপনার উপর বিশ্বাস করিতে শিথে। কিন্তু আমাদের পক্ষে গোড়া হইতেই ইহা জানিয়া রাথা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বাস শিথিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব ? মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল এই বিশ্বাসের মন্তার ও অসম্ভাব লইয়া, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেথিলেই ব্রা

যাইতে পারে 🕶 এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব<sup>®</sup> হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর ষতই আমার বয়দ হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে: যে আপনাকে বিশ্বাস না করে, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্মে বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ন। করে, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষদ্র 'আমি'কে লইয়া নহে, কারণ, বেদান্ত আবার একত্বাদ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাদের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ, তোমরা সকলে শুদ্ধস্বরূপ। আত্মপ্রীতি অর্থে দর্বভূতে প্রীতি, কারণ, 'তুমি' তুইটী নাই— সকল তির্যাগ্জাতির উপর প্রীতি, সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি। এই মহান বিশাসবলেই জগতের উন্নতি হইবে। আমার ইহা গ্রুব ধারণা। তিনিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানি; তোমরা কি জান, তোমাদের এই দেহের ভিতরে কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনও লুকায়িত রহিয়াছে ? কোনু বৈজ্ঞানিক, মানবের ভিতরে যাহা ধরাধামে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার শক্তির অতি সামান্য অংশমাত্রই এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তুমি কি করিয়া আপনাকে জোর করিয়া ছর্বল বলিতেছ 

প আপাত প্রতীয়মান এই অবন্তির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, তাহা ভূমি কি জান 

ত্তামার ভিতরে কি আছে, তাহা ভূমি কি জান 

তেমার পশ্চাতে শক্তি ও আনন্দের অপার সমুদ্র রহিয়াছে।

'আয়া বারে শ্রোতবাং'—এই আয়ার কথা প্রথমে শুনিতে ইইবে। দিন রাত্রি শ্রবণ কর যে, তুমিই দেই আয়া। দিন রাত্রি উহা আওড়াইতে থাক, যে পর্যান্ত না এ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরাধমনীতে থেলিতে থাকে, যে পর্যান্ত না উহা তোমার মহলাগত ইইয়া যায়। সমুদয় দেইটীই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—'আমি অজ, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিতা, জ্যোতির্ময় আয়া'—দিবারাত্র ইহা চিন্তা কর— চিন্তা করিতে থাক, যে পর্যান্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাথিয়া যায়। উহার ধ্যান করিতে থাক — উহা ইইতে প্রকৃত কর্ম্ম আসিবে। হৃদয় পূর্ণ ইইলে মৃথ কণা বলে—হাদয়পূর্ণ ইইলে হাতও কাষ করিয়া থোকে। তথন কার্য্য আসিবে। আপনাকে ঐ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—যাহা কিছু কর

পূর্ব্বে উহার সম্বন্ধে উত্তমদ্ধণে চিস্তা কর। তথন ঐ চিস্তাশক্তিপ্রভাবে তোমার সমৃদয় কর্মই পরিবর্তিত হইয়া উয়ত দেবভাবাপয় হইয়া যাইবে।
যদি জড় শক্তিশালী হয়, তবে চিস্তা সর্ব্বশক্তিমান্। সেই চিস্তা, সেই ধ্যান
লইয়া আইয়, আপনাকে নিজের সর্ব্বশক্তিমতা ও মহত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া
ফেল। কুসংস্কারপূর্ণ ভাব ভোমাদের মাথায় মদি ঈশ্বরেচ্ছায় প্রবেশ না
করিত, তাহা হইলেই ভাল ছিল। স্কুশ্বেচ্ছায় আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব
এবং ছর্ব্বলতা ও নাচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেন্টিত না থাকিলেই ভাল ছিল।
ঈশ্বরেচ্ছায় মালুয় অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমৃহে
পাঁছছিতে পারিলেই ভাল ছিল। কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া
যাইতেই হয়; যাহারা তোমাদের পশ্চাতে আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ
তুর্গমত্বর করিয়া যাইও না।

থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া তীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া তীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথবা অপরকে ছর্বল বলিও না। যদি পার, লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্লনিক প্রন্থগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কারমার্ত্ত। আমাকে একটা উদাহরণ দেখাও, যেখানে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা সকলেই জান, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গা ছম ছম করিতে থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাল হইতেই এই সকল ভন্ন আমাদের মাথায় চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু াই অভ্যাস করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, বন্ধু বান্ধবের ম্বার ভয়ে, কুসংস্কার নই হইবার ভয়ে অপরের মন্তিক্ষে আর ঐপ্তলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃত্তিকে জয় কর। ধর্শ্ববিষয়ে শিথাইবার আর কি আছে ও (কেবল বিশ্বক্র ব্যক্তর ও আত্মবিশ্বাদ।)

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মামূষ ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এথনও করিতেছে। তোমরাও একণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমরা জানি। সকল দিক হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নহে.

জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেথাইতে পার, যিনি আজ জগতের একত্বাদ অস্বীকার করিতে পারেন ? কে এখন জগতের নানাম্বাদ প্রচার করিতে সাহস করেন ? এই সমুদয়ই ত কুসংস্কার মাত্র এক প্রাণ ও এক জগৎ আছে আর তাহাই আমাদের চক্ষে নানাবৎ প্রতিভাত হইতেছে, যেমন স্বপ্নদর্শনকালে এক স্বপ্ন দর্শনের পরে অপর স্বপ্ন আইসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা ত সত্য নহে। একটী স্বপ্নের পর অপর স্বপ্ন আইদে—বিভিন্ন দৃশ্য তোমাদের নয়নসমক্ষে উপ্যাটিত হইতে থাকে। এইরূপ এই জগৎ সম্বন্ধেও। এখন ইহা পনর আনা ছুঃখ ও এক আনা স্থারূপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়ত কিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা স্থাথ পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হইবে – তথন আমরা ইহাকে স্বর্গ বলিব। কিন্তু সাধুর এমন এক অবস্থা হইবে, যথন এই সমুদ্র চলিয়া যাইবে—ইহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিয়া অফুভব হইবে। অতএব লোক অনেকগুলি নহে, জীবন অনেকগুলি নহে। এই বছ সেই একেরই বিকাশমাত্র; সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন-জড় বা চৈতনা বা মন বা চিন্তাশক্তি অথবা অন্য কোনরূপে। সেই একই আপনাকে বছরপে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন-এই তত্ত্ব আপনাকে ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

জগৎ এই মহানু আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক-কুসংস্কার সকল দূর হউক। ছুর্বল লোকদিগকে ইহা শুনাইতে থাক – ক্রমাগত শুনাইতে থাক—তুমি শুদ্ধস্বরূপ - উঠ, জাগরিত হও। হে মহান্, এই নিদ্রা তোমায় সাজে না। উঠ, এই মোহ তোমায় সাজে না। তুমি আপনাকে ছর্বল ও তুঃখী মনে করিতেছ ? হে দর্জাশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি আপনাকে পাপী বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা ত তোমার শোভা পায় না। তুমি আপনাকে হুর্বল বলিয়া ভাব, ইহা ত তোমার উপযুক্ত नरह। জগৎকে ইহা বলিতে থাক, আপনাকে ইহা বলিতে থাক- দেখ, ইহার কি শুভফল হয়, দেথ, কেমন বৈত্যাতিক শক্তিতে সমুদয় প্রকাশিত হয়, সমুদ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যজাতিকে ইহা বলিতে থাক- তাহাদিগকৈ তাহাদের শক্তি দেথাইয়া দাও। তাহা হইলেই আমাদের দৈনিক জীবনে ইহার कल कलिए शिकरत।

বিবেকের কথা আমরা পরে পাইব—দেথিব, জীবনের প্রতি মুহুর্তে,

আমাদের প্রতি কার্য্যে কিরুপে সদসৎ বিচার করিতে হয়, তথন আমাদিগকে
সত্যাসত্যনির্ব্বাচনের উপায় জানিতে হইবে; তাহা এই পবিত্রতা, একত্ব।
যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, কারণ, উহা
মিলনসম্পাদক, য়ৢণা অসত্য, কারণ, উহা বহুত্ববিধায়ক — পৃথক্কারক। ছৢণার
জনাই তোনা হইতে আমাকে পৃথক্ করে — অতএব ইহা অনাায় ও অসত্য;
ইহা একটী বিনাশিনী শক্তি; ইহাতে পৃথক্ করে - নাশ করে।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একজ্মম্পাদক। সকলে এক হইয়া যায়—মা সস্তানের সহিত একজ্ব প্রাপ্ত হন, পরিবার নগরের সহিত একজ্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সম্দর ব্রহ্মাণ্ড পশুগণের সহিত পর্যাস্ত একীভূত হইয়া য়ায়। কারণ, প্রেমই বাস্তবিক অন্তিজ্ব প্রেমই স্বয়ং ভগবান্, আর সম্দরই প্রেমেরই বিভিন্ন বিকাশ —ম্পষ্ট বা অম্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতমো কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব আমাদের সকল কর্ম্মেই উহা একজ্মম্পাদক বা বহুত্ববিধায়ক, তাহা দেখিতে হয়। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে উহাকে গও কর্মাবিলয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরপ। দেখিতে হয়, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একজ্মম্পাদক; দেখিতে হয় —উহা আত্মায় মাল্যায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি না। যদি তাহা করে, তবে ঐরপ চিন্তার পোষণ করিতে হইবে—যদি না করে, তবে উহাকে পাপ্তিন্তা বলিয়া পরিতাগ করিতে এইবে।

নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞের বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞের কিছু শিথায়ও না, কিন্তু উপনিষদের ভ্রের্য় বলে, বাহাকে তোমরা অজ্ঞের মনে করিরা উপাসনা করিভেছ, আমি জাহার সম্বন্ধই তোমার শিক্ষা দিতেছি। আমি এই চেয়ারথানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারথানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার 'আমি'র জ্ঞান হয়, তৎপরে চেয়ারটীর জ্ঞান হয়। এই আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটী জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞানলাভ করি—সমুদ্র জগতের জ্ঞানলাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপবাক্য মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও—সমুদ্র জগতেই উড়িয়া বাইবে—আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদ্র জ্ঞান আইসে—অতএব ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি'— বাহাকে তুমি 'আমি' বল। তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, এই সাস্ত

'আমি' কিরণে অনস্ত অসীম স্বরূপ ইইবে ? কিন্তু বান্তবিক পক্ষে তাহাই; 'সাস্ত' কেবল ভ্রমনাত্র, গরকথামাত্র। উহার উপর একটা আবরণ পড়িদ্নাছে আর উহার কতকাংশ এই 'আমি'রূপে প্রকাশিত ইইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনস্তের অংশ। বাস্তবিক পক্ষে অসীম কথন সনীম হন না—'সসীম' কথার কথা মাত্র। অতএব উহা নর নারী বালক বালিকা, এমন কি, পশু পক্ষী সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণও করিতে পারি না। সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভূকে না জানিয়া আমরা এক মৃহত্ত শ্বাসপ্রশাস পর্যান্ত ক্ষেলিতে পারি না, কারণ, আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন সকলই তাঁহারই পরিচালিত। বেলান্তের ঈশ্বর সর্ব্বে পদার্থ প্রপেক্ষা অধিক ক্সতে; উহা কথন কল্পনাপ্রস্ত নহে।

যদি ইহা প্রতাক্ষ ঈশ্বর না হয়, তবে আর প্রতাক্ষ ঈশ্বর কি ?—ঈশ্বর, থিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত, আমাদের ইন্ত্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য ? আমি যাহাকে সন্মৃথে দেখিতেছি, তাঁহা হইতে প্রতাক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও ? কারণ, তুমিই তিনি, সর্ব্ববাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, আর যদি বলি, তুমি তাহা নহ, তবে আমি মিখা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই একত্বরূপ, সর্ব্বব্ধর মিলনস্বরূপ; সমুদ্য প্রাণী ও সমুদ্য অতিত্বের সত্যস্ক্রপ।

বেদান্তের এই সকল নাতিতত্ব আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাথ্যা করিতে হইবে।
অতএব একটু ধৈর্যাবেলম্বন আবশ্রক। পূর্ন্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষরূপে জীবনের প্রত্যেক বটনাম্ন
কিরপে উহা কার্য্যে পরিণত করা যায়, দেখিতে হইবে আর ইহাও দেখিতে হইবে,
কিরপে এই আদর্শ নিয়তর আদর্শ সমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে,
কিরপে এই একত্বের আদর্শ চতুদ্দিকস্থ সমূদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত
হইতেছে, ও ক্রমশঃ সার্বভৌমিক প্রেমরূপে পরিণত হইতেছে, আর এইগুলি
আলোচনার প্রয়োজন এই, যাহাতে আমরা নানা এমে না পড়ি। কিন্তু জগৎ
এই নিয়তম আদর্শ হইতে উচ্চে আরোহণ করিবার জন্ত বিসয়াথাকিতে পারে না।
আমাদের উচ্চ সোপানে আরোহণের কি উপকার হইল, বদি আমাদের পরবন্তিগণকে এই সত্য একবারে না দিতে পারি ? অতএব উহা আমাদের বিশেষরূপে
তন্ম ভাবে আলোচনা করা আবশ্রক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ—
বিচারাংশ—বিশেষরূপে বুঝা আবশ্রক, যদিও আমরা জানি, বিচারের বিশেষ মূল্য
কিছুই নাই, হৃদয়ই বিশেষ প্রোজন। হৃদরের ছারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়, বৃদ্ধি

দ্বারা নহে। বৃদ্ধি কেবল ঝাড়ুলারের মত রাস্তা সাফ করিয়া দেয় মাত্র—গোণ-ভাবে উপকারক। বৃদ্ধি চৌকিলারের স্থায়—কিন্তু সমাজের স্থায়ু পরিচালনার জক্স চৌকিলারের অত্যস্ত প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়—অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বৃদ্ধির কার্য্যন্ত তত্তুকু। যথন এইরপ রিচারাত্মক পুস্তক তোমরা পাঠ কর, তথন একবার উহা আয়স্ত হইলে তোমরা ত চিস্তা করিয়া থাক—ঈশ্বরেছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচারশক্তি অস্ক, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, ইহার হাত পাও নাই। হলয়—ভাবই বাস্তবিক কার্য্য করে, উহা বিহাৎ অথবা তদপেক্ষা ক্রতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিক জতগমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই, তোমার হৃদয় শছে কি? যদি তাহা থাকে, তবে তুমি তাহা দিয়াই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ্ব যে তোমার এতটুকু ভাব আছে, তাহাই প্রবল হইবে, রক্ষভাবাপন্ন হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উন্নত হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সমুদ্য অন্তত্ব করিতে পারে। বৃদ্ধি তাহা করিতে পারে না। 'বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাথ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।'

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস আ কেম্পিসের ঈশা অন্নুসরণ পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি ইহার উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই ইহার উপর ঝোঁক দিয়ছেন। বিচার আবশুক। বিচার না করিলে আমরা নানা বিষম এমে পড়ি। বচারশক্তি উহা নিবারণ করে. এতদ্বতীত বিচারভিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটা গৌণ সাহায্য মাত্র, কোন কার্য্যকর নহে প্রক্রুত সাহায্য হয়—ভাবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অমুভব করিতেছ ? মন্তি তুমি তাহা কর, তবে তোমার হৃদয়ে একছের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি একজন মহা বৃদ্ধিজীবী হইতে পার, কিছু তোমার কিছুই হইবে না—কেবণ শুক্ষ বৃদ্ধির চিবি হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একথানি বই পজিতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্ব তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই ? এ শক্তি তাঁহারা কোথা ২ইতে পাইয়াছিলেন ? বৃদ্ধি হইতে ? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় স্থল্পর পুস্তুক লিথিয়া গিয়াছেন ? অথবা ন্যায়ের কুট বিচার লইয়া ? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকত কথামাত্র বলিয়াছেন। গ্রীষ্টের স্থার হানরসম্পন্ন হও, তুমিও গ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের স্থার হানরসম্পন্ন হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। ভাবই জীবন, ভাবই বল, ভাবই তেজ—ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বর প্রাপ্ত হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায়। থখন ভাব তাহাকে অফু-প্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তথনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে, স্কুতরাং ইহা তোমাদের স্মরণ থাকা আবশুক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটা বিশেষ কায়ের শিক্ষা, কারণ, বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলেই মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্য্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন শাস্ত্র সত্য বলিতেছে, তাহা কি করিয়া জানিতে পার ? তুমিও সেইরূপ অন্তুত্তব করিয়া থাক বলিয়া। বেদাস্ত ইহাই বলেন। জগতের গ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি ? না, তুমি আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি। তাহাতেই তুমি আমি বুঝিতে পারি—দেগুলি সতা। আনাদের ঐশবিক আত্মা, তাঁহাদের ঐশবিক আত্মার প্রমাণ। এমন কি তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ। যদি তুমি বাস্ত-বিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি क्षेत्र ना इछ, তবে কোন क्षेत्र्यत्र नार्ट, कथनर रहेरवन्छ ना ! বলেন, এই আদর্শ ই অমুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে — আর তুমি স্বন্ধপতঃ তাহাই আছে। কেবল উহা জ্ঞাত হও। আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে, কথনও ভাবিও না। এরপে বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই এক মাত্র পাপ যে, আমি ছুর্বল বা অপরে पूर्वा ।

## কৰ্মজীবনে বেদান্ত।

## ২য় প্রস্তাব।

আমি ছান্দোগা উপনিষদ্ ইইতে একটী গল্প পাঠ করিব— এক বালকের কিন্তপে জ্ঞানলাভ ইইয়াছিল। অবশু গল্পী প্রাচীন ধরণের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটা সারতন্ত্র নিহিত আছে। একটা অলবয়স্থ বালক তাহার মাতাকে বলিল, মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমি কি গোত্র তাহা বলুন।

তাহার মাতা বিবাহিতা রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা রমণীর সন্তান সমাজে নগণারপে বিবেচিত—কোন কার্যোই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা ত দ্রের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, 'আনি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, আমি স্কৃতরাং তোমার পিতার নাম এবং তুমি কি গোত্র, তাহা জানি না, কিন্তু আমার নাম জবালা।' বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিল—সেথানে তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত ইইল—সে ব্রহ্মচারী শিষ্য ইইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পিতার নাম কি এবং তুমি কি গোত্র ও বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল তাহাই আরন্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরলাভে সন্তুই ইইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বৎস, তুমি সতা বলিয়াছ, তুমি ধর্ম্মপথ ইইতে বিচলিত ইও নাই—এই সভাবাদিত:ই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করিলান—আমি তোমাকে শিল্প করিব।' এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাথিয়া শিক্ষা দিঙে লাগিলেন। বালকের নাম সতাকাম।

এক্দে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে করেক শত গো প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, 'এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে গমন কর— যথন সর্বপ্রেদ্ধ সহস্র গো হইবে, তথন প্রত্যাবৃত্ত হইবে।' সে তাহাই করিল। কয়েক বংসর পরে সেই গোসকলের মধ্যে একটা প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, 'আমরা এক্দে এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্মসন্থ কিছু শিক্ষা দিব।' সত্যকাম বলিল, 'বলুন প্রভু!' বর বলিল 'উত্তর দিক্ ব্রহ্মের এক অংশ, পূর্ব্বদিক্ দক্ষিণদিক্

পশ্চিমদিকও তাঁহার এক এক অংশ। চারি দিক্ ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরো কিছু শিক্ষা দিবেন।' তথনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতিমারূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নি চয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে অগ্নি হইতে একটা বাণা শুনিতে পাইল— 'সত্যকাম !' স্তাকাম বলিল, 'প্রভূ, আজ্ঞা করুন'। তোমাদের শ্বরণ থাকিতে পারে, বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এইরূপ একটী গল্প আছে—সামুয়েল এইরূপ এক অন্তত্তবাণী ভ্রিয়া-ছিলেন। অগ্নি বলেন, 'আমি ভোমাকে ব্রহ্ম সম্বয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমূদ্র এক অংশ। একটী হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।' একটী হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম, এই অগ্নি, যাহার তমি উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিহ্যাৎও এক অংশ। মদ্পু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিথাইবেন। একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিথাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, প্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।' তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল, গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বংদ, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্রাসিত দেখিতেছি।' বালক গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরো উপদেশ দিবার জন্ম কহিল। তিনি বলিলেন, তুমি ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বেই জানিয়াছ। এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া— ব্য কি শিথাইল, অগ্নি কি শিথাইল আর

এই সকল রূপক ছাড়িয়। দিয়া— নুষ কি শিথাইল, অগ্নি কি শিথাইল আর সকলে কি শিথাইল - এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিস্তার গতি কোন দিকে যাইতেছে। আমরা এখান ইইতেই এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা আরো আরিক দূর পাঠ করিয়া গোলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, এ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়ভাস্তার হইতে উথিত। শিশু বরাবরই সত্যসহস্কে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যাহা বাাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা বহির্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব ইহা ইইতে পাওয়া যাইতেছে—কর্ম্মজাবনে ব্রেক্মাপলিন্ধি— ব্রন্দেব সাক্ষাৎকার। ধর্ম হইতে কার্যাতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সর্বাদা অবেষিত হইতেছে; আর এই সকল গল্প পাঠে আমরা ইহা দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাহাদের দৈনিক

জীবনের অন্তর্গত ইইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের যে সকল জিনিয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা সংস্পর্শে আসিতে ইইত, তাহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন। আমি —যাহাতে তাঁহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃশুমান পৃথিবীকে তাঁহারা ব্রহ্মের একাংশদ্ধপে জ্ঞাত ইইতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরবন্তী উপাখ্যানটী সভ্যকামের এক শিশ্বসম্বন্ধীয়। ইনি সভ্যকামের নিকট শিক্ষালাভার্থ তাঁহার নিকট কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম কার্য্যবশতঃ কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে শিঘ্যটা একেবারে ভগ্নহানয় হইয়া পড়িল। যথন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন ? তথন বালক বলিলেন, আমার মন বড় অস্তুস্থ, তজ্জ্ঞ কিছু থাইতে ইচ্ছা হইতেছে না: এমন সময়ে তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতে-ছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উঠিল, 'প্রাণ ব্রহ্ম, স্থুথ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হও।' তথন তিনি বলিলেন, 'প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ ও স্থেষরপ, তাহা আমি জানি না।' তথন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন। 'এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই স্থ্য তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, যিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও স্থুখী হন। যিনি দিক সকলে বাস করেন, আমিই ভিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিহ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।' এখানেও আমরা ধর্মের সাক্ষাৎকারের কথা পাই-তেছি। যাহা তাঁহারা অগ্নি, সূর্যা চক্র, প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেছিলেন, যে সকল বস্তুর সহিত তাহারা পরিচিত, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হলতে লাগিল, তাহাদিণেরই একটা উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাও। বেদান্ত জগৎকে নাশ করিয়া ফেলে না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে। উহা ব্যক্তিকে বিনাশ করে না. উহাকে ব্যাখ্যা করে—উহা আমিম্বকে বিনাশ করে না, কিন্তু প্রকৃত আমিছ কি, তাহা বুঝাইয়া দেয়। উহা अन्नर्भ वर्ष्ण ना रा, अन्नर उथा, अथवा छेहात अखिष नाहे, किन्छ वर्ष्ण रा. জগৎ কি, তাহা বুঝ, যাহাতে উহা তোমাকে আঘাত করিতে না পারে। সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে বলে নাই যে, অগ্নি, স্থা, চক্স অথবা বিহাৎ অথবা আর কিছু যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল কিস্ক: ইহাই বলিয়াছিল যে, যে চৈত্স স্থা, চন্দ্ৰ, বিছাৎ, অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন, স্তরাং তাঁহাদের চক্ষে সমস্তই আর একরূপ ধারণ করিল। যে অগ্নি পূর্ব্বে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা এক নৃতনরূপ ধারণ করিল ও প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী আর একরূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর একরূপ ধারণ করিল, কর্যা, চন্দ্র, তারা, বিছাৎ দকলেই আর একরূপ ধারণ করিল। ব্রহ্মভাবাপয় হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তথন পরিজ্ঞাত হইল। কারণ, আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদাস্তের উদ্দেশ্যই এই—সমৃদ্য বস্তুতে ভগবান্ দর্শন করা, তাহারা যেরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না দেবিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।

তার পর আর একটা প্রস্তাব আছে, ইহা একটা অন্তুত রকমের। 'যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম; তিনি রমণীয় ও জ্যোতির্ম্মর। তিনি সমুদর জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।' এথানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষ-গণের চক্ষে যে এক বিশেষ প্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এথানে চাক্ষ্ম জ্যোতির অর্থ; ইহা কথিত হয়, উহা সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে, এবং সূর্যা চক্র তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্
সকলের কতকগুলি অভূত অভূত মতের কথা বলিব। হয়ত ইহা তোমাদের
ভাল লাগিতে পারে। খেতকেতৃ পাঞ্চালরাজের নিকট গমন করিল। রাজা
ভাহাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তৃমি কি জান, লোকের মৃত্যু
হইলে তাহারা কোথায় যায় ?' 'তৃমি কি জান, তাহারা কিরপে আবার ফিরিয়া
আদে ?' 'তৃমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যার না কেন, থালিই
বা হয় না কেন ?' বালক বলিল, 'না, আমি এ সকল কিছুই জানি না।' সে
তথন ভাহার পিতার নিকট গমন করিয়া ভাঁহার নিকটও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিল। পিতা বলিলেন, 'আমিও জানি না', তথন তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকট
ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, 'এই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাসন
করিয়া থাকেন।' তথন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে
রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীয়ৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,' হে
গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্বদরের

পদার্থ। এই পৃথিবীই সেই অগ্নিস্থরপ। সম্বংসর উহার কাঠস্থরপ, রাত্রি উহার ধৃমস্বরূপ, দিক্সকল উহার শিথাস্থরপ। কোণ সকল উহার বিক্লিক্সস্বরূপ এই অগ্নিতে দেবতারা রৃষ্টিরূপ আছতি দিয়া থাকেন, যাহা হইতে অন্ধ উৎপন্ন হয়।' ইত্যাদি, ইত্যাদি উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্যা এই, তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদ্র জগৎ সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন। 'হে গৌতম, মন্ত্র্যাশরীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি।' আমরা এখানেও আবার ধর্মকে কার্যো পরিণত করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে নামাইয়া সংসারের ভিতর আনা হইতেছে, দেখিতেছি। আর এই সকল রূপক গল্পের ভিতর এই এক তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মান্ত্র্যের রুত প্রতিমা লোকের হিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ক্রম্বর উপাসনা করিবার জন্ম প্রতিমার আবশুক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব প্রতিমাত বর্ত্তমান রহিয়াছে।—বদি ক্রম্বর উপাসনার জন্ম মন্দির নিন্দাণ করিতে চাও, বেশ, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হহতে শ্রেষ্ঠতর মানবদেহরূপ মন্দির ত বর্ত্তমান বহিয়াছে।

আমাদের মারণ রাথা উচিত যে, বেদের ছই ভাগ—কম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভাদেরের সম্যে কম্মকাণ্ড এত জটিল ও বদ্ধিতায়তন হইয়াছিল যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অদস্তব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই ২য়, কিন্তু বীরে ধারে,—আর উহার ভিতর একটা গভীর অর্থ দিয়া। অতি প্রাচীনকালে এই সকল যাগ যজ্ঞাদিছল, কিন্তু এথন জ্ঞানীর আসিলেন। তাহারা কি করিলেন 
থ আধুনিক দংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিলেন না, ক্রিন্তু ভাঁহারা তাহার স্থলে কিছু দিলেন।

অগ্নিতে হবন কর, ইহা উত্তন, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতৈছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমুদর ব্রহ্মাণ্ড আমার মন্দির, বেথানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। ভোমরা বেদী নিম্মাণ করিয়া থাক—কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত, চেতন মন্ত্রাদেহ রহিয়াছে এবং এথানে পূঞ্বা অন্ত অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূঞা হইতে প্রেয়ন্তর।

এথানে আর একটা বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশ বুঝিনা। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তবে

তোমাদের কাছে উহা পাঠ করি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞান-লাভ করিয়াছে, সে যথন মৃত্যুমুথে পতিত হয়, তথন সে প্রথমে অর্চি, তৎপরে দিন, ক্রমান্তরে শুক্রপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয়মাসে গমন করে; ঐ মাস সকল হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে স্থ্যলোকে, স্থ্যলোক হইতে চর্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিহালোকে গমন করে। সেথানে একজন অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহার নাম দেব্যান। যথন সাধুও জ্ঞানিদিগের মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্ব স্থ কপোল-কল্লিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার আনেকে বলেন, এ সকল ৰাজে কথা মাত্র। এই চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি ? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিত্যাল্লোক হইতে ব্রহ্ম-लाटक लहेश्रा यात्र, हेशतहे वा अर्थ कि ? हिन्मुनिरंगत मर्रा এक धांत्रणा हिन रर, চক্রলোকে প্রাণীর বাস আছে—ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চক্রলোক হইতে পতিত হইয়া মাত্রুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম করিয়াছে, তাহাদের যথন মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধুমে গমন করে, পরে রাত্রি, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষ, তৎপরে দক্ষিণায়ন ছয়মাস, তৎপরে বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে **আকাশে, তথা** হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। তথায় দেবতাদের খাল্লরপ হইয়া দেবজন্ম এহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন তথায় বাস করিয়া থাকে। আর কর্মফল শেষ হইলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয়; তৎপরে বায়ু, তৎপরে ধুম, তৎপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপুষ্ঠে পতিত হয়, তথার শস্যক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হইয়া মন্তব্যের খাত্মরূপে পরি-গৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সম্ভানাদিরূপে পরিণত হয়। যাহারা খুব সৎকর্ম করিয়ার্ছিল, তাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে আর যাহারা খুব অসৎ কর্ম করি-য়াছে, তাহাদের অতি নীচ জন্ম হয়, এমন কি, তাহাদিগকে কথন কথন শৃকরজন্ম পর্যাম্ভ গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই ছই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও পুন: পুন: মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শ্নাও হয় না।

আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি আর পরে হয়ত আমরা

ইহার অর্থ অনেকটা ব্ঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলির অপেক্ষা যেন কিছু অধিক ম্পান্ট বোধ হয়, কিন্তু এই সকল উক্তির সার তাৎপর্যা এই বোধ হয় যে ব্রহ্মান্তুতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ রথা। মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি আছেন—তাঁহারা ব্রহ্মান্তুত করিতে এখনও পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সংকর্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম আবার ফলকামনায় রুত হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানাস্থান দিয়া যাইয়া স্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাহারাও ঠিক সেইরূপে দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাঁহাদের শুভ কার্য্যের শেষ না হয়, ততদিন তাঁহারা তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটা মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নামরূপ আছে, তাহাই নশ্বর। স্থতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ তথায় নামরূপ রহিয়ছে। অনস্ত স্বর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র. যেমন এই পৃথিবা কথন অনস্ত হইতে পারে না, কারণ, যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি—কালে, স্থিতি—কালে এবং বিনাশও—কালে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত হির—স্কুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিতাক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতা ভাগে অনস্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুদলমান ও প্রীশ্চীয়ান্দের আছে। মুদলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশর স্থল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবৃহিত হইতেছে। আরবের মঙ্গতে জল একটা অতি বাঞ্গনীয় পদার্থ, এইজনা মুদলমানেরা স্বর্গকে সর্ব্ধদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করে। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়ত স্বর্গকে ৩০ স্থান ভাবিব, ইংরাজেরাও তাহা ভাবিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনস্ত, মৃদ্ধানি তথায় সমন করিয়া থাকে। তাহারা তথায় স্থান্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি স্থাবে চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত তাহাদের পিতামাতা স্ত্রা প্রজাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা সর্ব্বাংশে এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বথের জীবন যাপন করিয়া থাকে। এই জীবনে স্বথের যে সকল বাধাবিল আছে, সব চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার যাহা কিছু স্বথকর যেংশ, তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু মান্ত্রম যাহাই ভাবুক না কেন, ইহা খুব স্বথের কথা বটে, কিন্তু স্বথকর ও সত্য সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। বাস্তবিক চরম সীমায় না উঠিলে সত্য কথন স্থপকর হয় না। মন্ত্রাক্ষতার বড় স্থিতিশীল।

মান্ত্ৰ কোন বিশেষ কাৰ্য্য করিতে থাকে, আর একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মন নৃতন চিস্তা আসিতে দিবে না, কারণ. উহা বড় কষ্টকর।

অতএব আমরা দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে, এই সকল স্বৰ্গ, ধেথানে মান্ত্ৰ যাইয়া পিতৃলোকদের সহিত বাস করে, তাহা কথন নিত্য হইতে পারে না, কারণ, নামরূপাত্মক বস্তমাত্রই বিনাশশীল। যদি সাকার স্বর্গ থাকে. তবে কালে व्यवश्र प्राप्ते अवर्थन इंटरत । इट्टर्ज शास्त्र, उंदा लक लक वर्षमत्र शांकिस्त, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিবে, যথন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদয় ইইয়াছে যে, এই সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আদে আর স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্মের ফল-ভোগের স্থান মাত্র। আর এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। একটা কথা ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মামুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য্য-কারণ-বিজ্ঞান জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ভায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এথানে একরূপ শিশুর অম্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি স্বই আস্তরিক অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্যো পরিণত হইতে পারে কি না, আমি বলিব, ইহা আগে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে দর্শনরূপে মাবিভূতি হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কথা বলিত। পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত কথা কহিত, পশুগণ কহিত, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিষ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তন্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দারা বা সামবিচার ছারা উহা লাভ করেন নাই, কিম্বা আধুনিক কালের যেমন প্রথা, অপরের মস্তিছ-প্রস্তুত কতকগুলি বিষয়সংগ্রহ করিয়া একথানি গ্রন্থপ্রায়ন করেন নাই, অথবা আমি বেমন তাহাদেরই একথানি গ্রন্থ লইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাও करतम नार्डे, छाँशामिशरक छैश आविकात कतिए इटेग्नाहिन। टेशत मात्र \* ছিল সাধন-প্রতাক্ষামুভূতি, আর চিরকালই তাহা থাকিবে। ধর্ম চিরকালই একটা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান থাকিবে। মতবাদের ধর্ম কথন হইবে না। প্রথমে অন্ত্যাস, তার পর জ্ঞান। আত্মাগণ যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা এই উপনিষদেই বর্ত্তমান দেখিতেছি। যাহারা ফলকামনা করিয়া কোন সংকর্ম্ম করে, তাহারা সেই সং কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই ফল নিত্য নহে। কার্য্য কারণ-বাদের ধারণা এখানে স্থল্পরন্ধপে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ, কথিত হইয়াছে যে, কার্য্য কারণের অমুসারেই হইয়া থাকে। কারণ যাহা, কার্য্যও তাহাই হইবে। কারণ যথন অনিত্য, তথন কার্য্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্য্যও নিত্য হইবে। কিন্তু সংকর্ম্মকরা-ক্লপ এই কারণগুলি অনিত্য—সসীম, স্কুতরাং তাহাদের ফলও কথন নিত্য হইতে পারে না।

এই তব্বের আর এক দিক্দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে যে, যে কারণে আনস্ত স্বর্গ হইতে পারে না, অনস্ত নর কও সেই কারণেই হওয়া অসস্তব। মনে কর, আমি একজন খুব বদ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মূহুর্তে আঞ্চার কর্ম করিতেছি। তথাপি এই সারা জীবনটাও অনস্ত জীবনের তুলনার কিছুই নয়। যদি অনস্ত শান্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সাস্ত কারণের বারা অনস্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কার্যার্রপ সাস্ত কারণ বারা অনস্ত ফলের উৎপত্তি হইল, তাহা হইতেই পারে না। যদি আমি সারা জীবন সংকর্ম করিয়া অনস্ত স্বর্গলাভ করি, তাহাতেও ঐ দোষ হইল। পুর্কে যে সকল পথের কথা বর্ণিত্ হইল, তদ্বতীত, বাহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাহাদের জন্ম আর এক পথ আছে। ইহাই মায়াবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়\_ 'সত্যকে অনুভব করা', আর উপনিষদ্ সকল এই সত্যামূভব কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতেছেন।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্যাই—আত্মা ইইতে প্রস্তুত চিস্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল, জ্পা বলিয়া কিছু নাই, বাহাদৃষ্টি ক্ষম কর, সেই প্রভুকে স্বর্গনরক সকল স্থলে দেখ। মৃত্যুতে এবং জীবনে তাঁহাকে দেখ। আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে বাহা পড়িয়া ভুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অমুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে বা চিস্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, আত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ ব্রিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ হইতে লাগিল, তথন আমি প্রপ্রীতেই জন্মগ্রহণ করি, অথবা প্রপ্রেই যাই, তথন

কিছুই আসিরা যার না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থ নাই, কারণ, আমার পক্ষে সব জারগা সমান ও সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পৰিত্র আর স্বর্গে নরকে বা অন্তত্ত্ব আমি কেবল ভগবানের সন্তা অন্থভব করি-তেছি। ভালমন্দ বা জীবনমৃত্যু কিছুই দেখিতেছি না।

বেদাস্তমতে মাতুষ যথন এই অমুভৃতিসম্পন্ন হয়, তথন সে মুক্ত হইরা যায় মার বেদাস্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অন্সায় দেখে, সে কিন্ধপে জগতে বাস করিতে পারে ? তাছার জীবন ত তঃথময়। যে ব্যক্তি এখানে নানা বিল্লবাধা বিপদ দেখে, তাছার জীবন ত ছঃখময়, যে বাজিক জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন ত ছঃখময়। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুতে সেই সতাম্বরূপের দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাদ করিবার উপযুক্ত; দেই কেবল বলিতে পারে, আমি এই জীবন সজ্যোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ স্থা। এথানে আমি ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদেতে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্ত্তী পরাণে এই নরকের প্রসঙ্গের অবতারণা। বেদেতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তির কথা এই পাওয়া যায় —পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির স্থবিধা-লাভ করা। প্রথম হইতেই নিশ্ব লোব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। -পুরন্ধার ও শান্তির ভাবই থুব জড়ভাবাত্মক, আর ঐ ভাব কেবল মামুষের ন্যায় मध्येश क्रेश्वतवादम्हे मुख्य इय-यिनि आभारमत्त्रहे नाम् এक कनरक ভालवादमन, অপরকে বাদেন না। একপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরন্ধার ও শান্তির ভাব সঙ্গত হুইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এই রূপ ছিল। সেথানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভন্নও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইন্নাছে; ইহার সহিত নিগুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই নিশুণের ধারণা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্ব্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

জনেক বড় বড় চিস্তাশীল লোক, অস্ততঃ জগতে যাঁহাদিগকে খুব চিস্তাশীল লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নিস্তাপ্রান্তির উপর বিরক্ত কিন্তু আমার এই সপ্তাপ্রাদ অতিশয় হাস্তাম্পদ, অতিশয় নিম্ভাবাপন্ন অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি, অতিশয় ভগবন্ধিনাকর বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবান্কে এক-জন সাকার মন্ত্র্যা বলিয়া ভাবা শোভা পায়. সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে—চিস্তাশীল নরনারীর পক্ষে—ভগবান্কে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া চিস্তা করা বড় লচ্চার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্টী—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর १—যে ঈশ্বরকে কেছ দেখিতে পার না, কেছ বাঁহার সম্বন্ধে, কিছু জানে না অথবা যে ঈশ্বর জ্ঞাত ? সমরে সমরে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দৃতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার এক হল্তে তরবারি, অপর হল্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে বিনাশ! তিনি কেন নিজে আসিয়া, কি করিতে হইবে, আমাদের বিলিয়া না দেন ? তিনি কেন ক্রমাগত দৃত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন ? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেক লোক সম্ভুষ্ট। আমাদের কি নীচতা!

অপর পক্ষে, নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবস্তরূপে আমার সন্মুথে দেখিতেছি; তিনি একটা তত্ত্বমাত্র। সঞ্জণ নির্শুণের মধ্যে প্রভেদ এই ;—সঞ্জণ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানব-বিশেষ মাত্র, আর নিগুণ ঈশর—মামুষ, পশু, দেবতা এবং আরো কিছু যাহা আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, সগুণ নি গুণের অন্তর্গত —উহা সমুদর ব্যক্তির সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরো অনেক। 'যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অন্তিত্ব আছে,' নিশুণও তদ্রপ। আমরা জীবস্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর বাতীত আর কিছু দেখি নাই, তুমিও দেখ নাই। এই চেম্বারশ্বানিকে দেখিতে হুইলে তোমাকে প্রথমে ঈশরকে দেখিতে হয়, তৎপরে তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ারখানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া 'আমি আছি.' 'আমি আছি,' বলিতেছেন। যে মুহূর্তে তুমি বল, 'আমি আছি,' দেই মুহূর্তেই ভূমি সন্তাঁকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি ভূমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে—জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না দেখিতে পার- যদি না তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদ্যশ্ম হইতেছে, তাঙার ভিতর না দেখিতে পার ? 'খং স্ত্রী খং পুমানদি খং কুমার উত বা কুমারী, খং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্দি, জং জাতো ভবদি বিশ্বতোমুখঃ।' 'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, ভূমি বালক, ভূমি বালিকা, ভূমি বৃদ্ধ, দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, ভূমি সমুদয় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।' তুমি এই সব। কি অন্তত জীবস্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু। ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ইহা পূর্ব্বাপরচলিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে, যিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাকে কেইই কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতেরা আমাদিগকে কেবল এই আখাস দেন

বে, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জিহবা দ্বারা তাঁহাদের পদ্ধৃলি লেহন করি ও তাঁহাদিগকে পূজা করি, তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একথানি ছাড় পত্র দিবেন—তথন আমরা ঈশ্বরের মুথ দর্শন করিতে পারিব। এ কথা বেশ বৃঝিতে পারা বায় ! এই সকল স্বর্গবাদ আর কি ১ কেবল পুরোহিতদের হুপ্টামীমাত্র।

অবশু নির্গুণবাদে অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের হস্ত इटेट गव वावमा काष्ट्रिया नय,—हेटाट मिन्तु, ठाई প্রভৃতি गव উড়িয়া यात्र । ভারতে এক্ষণে হর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরা জহরত রহিয়াছে। যদি লোককে এই নিজ্পণ ব্রহ্মের বিষয় শিখান যায়, তাহাদের ব্যবসা চলিয়া ঘাইবে। কিন্তু আমাদিগকে ইহা পৌরহিত্যের ভাব ছাড়িয়া দিয়া শিথাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও তাহাই—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে ? কে কাহার উপাসনা করিবে ? তুমিই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির: আমি কোনরূপ মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরস্পর বিরোধী চিন্তা করে কেন ? লোকে বলে, আমরা গাঁটী প্রত্যক্ষবাদী: বেশ কথা। কিন্ধ এইথানে তোমাকে উপাসনা করার চেয়ে আর কি অধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে ? আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভব করিতেছি; আর জানিতেছি তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা বাতীত ঈশ্বর নাই, কিন্তু বেদাস্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া ভোমাদের অনেকের ভন্ন হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবস্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির—গির্জা নির্মাণ করিতেছ আর **সর্ব্ধ** প্রকার কাল্পনিক মিথা। বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্ত ঈশ্বর। অবশ্র তির্যাগ্ জাতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু माञ्चरहे मर्न्बर्ध्यष्ठे मन्दित - मन्दितत मर्पा ठाकमहलयक्ष्म । यदि आमि ठाहात উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মন্ত্রয়দেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহর্তে আমি প্রত্যেক মন্ত্রোর সন্মুথে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহুর্ত্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহুর্ত্তেই আমি সমুদন্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—সমুদন্ত পদার্থই আমার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে।

ইহাই দর্ব্বাপেকা অধিক কাষের উপাদনা। মতমতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। ভাহারা বলে, ইহা ঠিক নহে। তাহার। তাহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহৈর পিতামহ তম্ভ পিতামহ ২০০০০ বৎসর্ব পূর্বেক কি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাঁহাকে বলিয়াছেন, তিনি আবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এই সকল কথার বিচারে ব্যস্ত। কথাটা এই, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশার। সেই সময় হইতে কেবল মতমতাস্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহা-দের মতে ইহাই কাথের কথা—আর আমাদের মত কার্য্যকরী নহে। বেদাস্ত वरानन, नकरान है व्यापनात निक निक पर्य हनूक, कि नाहे, हेशहे किन्न व्यापन । স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নহে, কিন্তু উহারা সত্যের সোপানমাত্র, সত্য নহে। ঐ সকলে স্থন্দর মহৎ ভাব সকল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন, বন্ধো, তুমি থাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারাজগৎ যাঁহাকে খুঁ জিয়া বেড়াইতেছে, তিনি জগতেই সর্ব্বদাই বিরাজিত। তুমি যে জীবিত রহিয়াছ. তাহাও তিনি আছেন বলিয়া। তিনিই জগতের নিতাসাক্ষী।ুসমুদয় বেদ যাহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'তে সদা বর্ত্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনিই সমুদয় ব্রহ্মা-ণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি স্থ্যকেও দেখিতে পাইতে না, সমুদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাশি—শৃত্য —বলিয়া প্রতাত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে—ইহাঙে ত ভয়ানক গোলবোগ উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের সকলেই মনে ক্ষিরে, 'আমি ক্ষির—যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল—ক্ষিরের আবার পাপ কি ?' প্রথমতঃ, এই প্রকার বিপরীত ব্যাথ্যারূপ আশক্ষার সম্ভাবনা স্বীকার করিরা লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে, অপর পক্ষে এ আশক্ষা নাই ? লোকে আপনা হইতে পৃথক্ স্বর্গন্থ ক্ষিয়রের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খ্ব ভন্ন করিয়া থাকে। তাহারা কেবল ভরে কাঁপিতে গ'কে আর সারা ক্ষীবন এইরূপ কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি ক্লগৎ পূর্বাঞ্লেক্ষা ভাল হইয়াছে ? ভূমি ত অপর পক্ষকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেঁ। বাহারা সঞ্জণ ক্ষীরবাদ ব্রিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছেন, এবং বাঁহারা নিশ্তণ

ঈশ্বতত্ত্ব বৃথিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্ সম্প্রদারের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় লোক হইয়াছেন ?—মহা কর্ম্মিগণ—মহা চরিত্র-বলশালিগণ ? অবশুই নিপ্তর্গ সাধকদের মধ্য হইতে। ভর হইতে চরিত্রবান্ পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার ? অবশুই ইহা কথনই হইতে পারে না। 'যেথানে একজন অপরকে দেখে, যেথানে একজন অপরের হিংসা করে, সেইথানেই মায়া। যেথানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেথানে সবই আত্মাময় হইয়া যায়, সেথানে আর মায়া থাকে না।' তথন সবই তিনি অথবা সবই আমি—তথন আত্মা পবিত্র হইয়া যায়। তথনই, কেবল তথনই আমরা প্রেম কাহাকে বলে, ব্রিতে পারি। ভর হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সন্তব ? প্রেমের ভিত্তি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা—মুক্তভাব — হইলেই তবে প্রেম আসে। তথনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরক্ত করি ও, সার্ম্বজনীন ভাতৃভাবের অর্থ বৃথিতে পারি—ভাহার পূর্ব্ধে নহে।

অতএব এই মতে সম্দর জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, এ কথা বলা উচিত নয়, যেন অপর মতে কথন লোককে অস্তায় দিকে লইরা যায় না, যেন উহাতে সমস্ত জগৎকে রক্তপ্লাবনে ভাসাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লোককে পরম্পর পৃথক্ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার স্থাষ্ট করে না! আমার ঈশ্বরই সর্ব্বপ্রেষ্ঠ। প্রমাণ পূত্রম, উভয়ে যুদ্ধ করি—ইহাই প্রমাণ। ছৈতবাদ হইতে সম্দয় জগতে এই গোল আসিয়াছে। ক্ষুদ্র সন্ধার্ণ পথ সকলে না গিয়া প্রশাস্ত উজ্জল দিবালোকে আইস। মহৎ অনস্ত আয়া কি করিয়া সন্ধার্ণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ? এই আলোকময় ব্রহ্মাণ্ড সন্মুদ্ম জগৎকে প্রেমালিক্ষন করিতে চেষ্টা কর। যদি কথন এরপ করিবার ইচ্ছা অস্কুত্ব করিয়া থাক, তবে তুমি ঈশ্বরকে অস্কুত্ব করিয়াছ।

বুদ্ধদেবের উপদেশাবলির মধ্যে তোমাদের সেই অংশটী অবশাই মনে আছে, তিনি কিরাপে উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, উপরে নিয়ে প্রেমচিস্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিলেন, যতক্ষণ না সমূদ্য জগৎ সেই মহান্ অনস্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া গেল। যথন সেই ভাব তোমাদের আসিবে, তথনই তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আসিবে। সমৃদ্য জগৎ এক ব্যক্তি হইয়া গেল—তথন কুদ্র কুদ্র জিনিবের দিকে আরু মন থাকে না। এই অনস্ত স্থের জন্ম কুদ্র কুদ্র স্থি পরিত্যাগ কর। এই সকল কুদ্র কুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি ? বাস্তবিক কিন্তু

ঐ গুলিও তোমার, কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, সগুণ নিগুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সপ্তণ নিপ্তর্ণ উভয়ই। মানুষ--অনন্তশ্বরূপ নিপ্তর্ণ মানুষও – আপনাকে সপ্তণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্তরূপ আমরা যেন আপনাদিগকে কুদ্র কুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, এই ব্যাপার। আমরা আমাদের কর্মদ্বারা আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ 🛪 করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকে বাধিয়া রাথিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নিয়মকে পদদলিত কর। মহুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ঠ नारे। अनुदेख विधान वा निष्य शांकित्व किक्राप्त ? श्वाधीनं है है हो ते मूलमञ्ज, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ – ইহার জন্মগত সত্ত। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাথিতে হয়, রাথিও। তথন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃ-গণের স্থায় অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিথারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেথ। দুখা উভয় স্থলেই সমান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য। একজন ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া—আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ দারিদ্রাকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই পার্থক্য হয় ? কারণ, একজন মুক্ত, অপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দরিদ্রতা সত্য নহে, ইহা কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্ম অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্ধ যথার্থ ভিক্ষক ব্যক্তি জানে ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা—তাহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক তাহাকে এই দারিদ্রা সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেছ নিয়মস্বরূপ, স্কুতরাং সে কন্ত পায়। তুমি আফি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ ভিক্ষুকমাত্র, প্রকৃতির অঞ্জ্বিত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দাস করিয়া রাথিয়াছে। সমুদ্র জগৎ সাহায্যের জন্ম চীৎ-কার করিয়া বেড়াইতেছি —শেষে কাল্লনিক জীবগণের নিকট পর্যান্ত সাহায্য চাহিতেছি, কিন্ত কোন কালে এই সাহায্য আসিল না। তথাপি ভাবিতেছি এই বারে দাহায় পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীংকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি: ইতিমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই থেলা हिलाल नाशिन।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা শ্বরণ কর, তবে

**प्लियर,** टामता मर्सनार तथा अभरतत निकृष माराया भारतात एठेश क्रियाह, কিন্তু কথন পাও নাই; যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হৈইতে। তুমি যাহার জন্ম চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই কল পাইয়াছ, তথাপি কি আশ্চর্যা, তুমি সর্বাদাই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদিগের বৈঠকথানায় থানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে। **मिथित, उँ**रा मर्सनार पूर्न, किन्न अथन उँराट य नन तरिवार, थानिक भारत আর সে দল নাই। সর্বাদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কথনই তাহা করিতে পারে না। আমাদের জীবনও তদ্রুপ: কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই। বেদাস্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে গুসুবই তোমার রহিয়াছে। ভূমি আত্মা, ভূমি সমাট স্বরূপ, ভূমি আবার কিলের আশা কোথায়,' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ পাইবেন না. কারণ, তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর-এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্যান্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ, তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা আর এই রাজার অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারি-লেই আমরা সম্ভষ্ট ও স্থা ইইতে পারি। এই সব ভতের বাাগার ছাড়িয়া দাও, দিয়া জগতে থেলা করিতে থাক।

তথন আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনস্ত কারাশ্বরূপ না হইয়া এ জগৎ ক্রীড়াস্থানরূপে পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমর-গুঞ্জিত পূর্ণ বসস্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বে এই জগৎ নরককুণ্ড ছিল, তথন তাহাই স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। বদ্ধের দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ, স্বর্গ অহ্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্ব্বে বিরাজিত। পুনর্জন্মাদি যাহা কিছু হয়, সবই এথানে হইয়া থাকে। দেবতারা সকলেই এথানে—তাঁহারা মহুযাদর্শের অহুসারে কল্লিত। দেবতারা মাহুযকে তাঁহাদের আদর্শে নির্দ্বাণ করেন নাই, কিন্তু মাহুযই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। কর্দ্বার বহুয়াছেন, তাঁহার চতুর্দিকে সমুদ্য রক্ষাণ্ডের দেবতারা উপবিষ্ঠ

রহিরাছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্রেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রক্রুত উপাশ্র দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং ইহাই ইহার যথার্থ কার্য্যকারিতা। আমরা মুক্ত, হইয়াছি বলিয়া উর্মন্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহার মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানেই থাকিবে, তবে তফাত হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদর জগতের রহস্ত অবগত হইবে। পূর্ব্ধ দৃশ্র সমন্তই আদিবে, কিন্তু উইাদের অর্থ তখন অস্তর্ব্ধ ব্র্ধা বায়। স্কুতরাং আমরা দেখিতেছি, বিধি, দৈব বা অদৃষ্ঠ আমাদের প্রকৃতির অতি কৃদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপ্ত। এটা কেবল আমাদের প্রকৃতির এক দিক্, অণর দিকে মুক্তি সর্ব্ধা বিরাজিত, আর আমরা শীকারীর দ্বারা অফুস্তত শশকের স্তায় মাটাতে আমাদের মুগ লুকাইয়া আমাদিগকে অগুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমণতঃ আমাদের স্বরূপ ভূলিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে ভূলা যায় না—সর্ব্বদাই উহা কোন না কোন-রূপে আমাদের সমকে আসিতেছে, আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অন্তুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জ্জগতে স্বাধীনতা লাভের জন্ত প্রাণপণ করিয়া থাকি, এ সকল আর—কিছুই নয়, আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে, তাহা বুরিতে আমরা ভূল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী, আয়ি, চক্র, হর্যা, তারা বা কোন দেবতা হইতে উথিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদের ভিতরে। এই সেই অনস্ত বাণী অনস্ত্রু মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনস্তকাল ধরিয়া চলিয়ভেছ। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবদ্ধ ব্রন্ধাণ্ড, এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থতঃ আমরা আত্মান্তরূপ আছি ও চিরকাল সেই আয়ান্তরূপ থাকিব। এক কথায়, বেদান্তের আদর্শ এই জগতে মন্তুয়োপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বরেশ্বন্ধ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পার, তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশাস করে না।

ভোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা ক্ষরণ নাই যে, যদি ভূমি ভোমার ভ্রাতা, যাহাকে ভূমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাসিতে পার, তবে ঈশ্বর, গাহাকে কথন দেথ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভাল বাসিবে ? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মহুধামুথে না দেখিতে পার, তবে ওাঁহাকে মেলে, অথবা আছে কোন মৃত জড়ে অথবা তোমার নিজ মন্তিছের কল্লিত গল্লে কিন্ধুপে দেখিবে ? যে দিন ইইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন ইইতে আমি তোমাদিগকে ধার্মিক বলিব, আর তথনই তোমরা বৃদ্ধিবে, ভান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল তাহার সম্মুখে ফিরানোর অর্থ কি। যথন তুমি মাহুখকে ঈশ্বর্ত্ত্বপে দেখিবে, তথন সকল বস্তু, এমন কি, বাাছ পর্য্যস্ত তোমার নিকট আসিলে তোমার কিছু ক্তবিবাধ হইবে না। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনস্ত আনন্দমন্ন প্রভু নানারপে আসিতেছেন — তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধুস্কলপ। আমাদের আপন আল্লাই আমাদের সঙ্গেলা করিতেছেন।

ভর্গবান্কে পিতা বলা ইইতেও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়সথা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আমার প্রেমাম্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাম্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্ব্বোচ্চ ভাব। ভোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা মনে থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাম্পদের ঘরের দরজায় ঘা মারিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও ?' তিনি বলিলেন, 'আমি।' আর কোন উত্তর আসিল না। ছিতীয় বার তিনি আসিলেন এবং উত্তর দিলেন, 'আমি আসিয়াছি,' কিন্তু দরকা খুলিল না। তৃতীয়ব'র আবার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও',' তথন তিনি বলিলেন, 'প্রেমাম্পদ, আমি তুমিই'; তথন দ্বার উদ্বাচিত হইল। ভগবান্ এবং আমাদের মধ্যেও তদ্ধণ। তুমি সকলেতে, তুমিই সকল। প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবস্ত আনন্দময় একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তুমি অজ্ঞাত ? কে বলে, তোমাকে অনেস্বেণ করিতে হইবে ? আমরা তোমাকে অনস্তকালের জন্য বাস করিতেছি— সর্ব্বত্র অনস্তকালের জন্য বাস করিতেছি— সর্ব্বত্র অনস্তকালের জন্য ভাত, অনস্তকালের জন্য বাস করিতেছি— সর্ব্বত্র অনস্তকালের জন্য ভাত, অনস্তকালের জন্য বাস করিতেছি— স্ব্রত্বত্র অনস্তকালের জন্য ভাত, অনস্তকালের জন্য ভাগিত তোমাকে পাইয়াছি।

আর একটা কথা এই, — অন্যান্য প্রকারের উপাসনা প্রমাত্মক নহে। এই বিষয়টা কোন মতে বলা উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে, (আনবা উহাদিগকে যতই অয়প্রেগী মনে করি নাকেন,) তাহারা বাস্তবিক ল্রাস্ত নহে। সত্য হইতে সত্যে প্রমণ, নিয়তর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে প্রমণ। অয়কার বলিলে ব্রিতে ইইবে, অয় আবারা;

মৃদ্দ বলিলে বুঝিতে হইবে, অল্ল ভাল , অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে— অর অপবিত্তা। অতএব সত্যধারণার ইহাও এক দিক্ যে, আমাদিগ ক অপরকে প্রেম ও সহামুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরাও যে পথ দিয়া আদিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্রই জানিতে হইবে, তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে, আর যথন তুমি মুক্তই হইলে, তথন তুমি, যাহা অনিতা, তাহা দেখ কি করিয়া ? যদি ভূমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে ভূমি অপবিত্রতা দেথ কিরূপে ? কারণ, যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে কখনই উহা দেখিতে পাইতাম না। বেদাস্তের ইহা একটী সাধনের দিক্। আশা করি, আমরা সকলে জীবনে ইহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্ম সারা জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচার আলোচনায় আমরা এই ফললাভ করিলাম যে, অশাস্তি ও অসম্ভোষের পরিবর্ত্তে আমরা শান্তি ও সম্ভোষের সহিত কার্য্য করিব, কারণ, আমরা জানিলাম, সমুদ্রই আমাদের ভিতরে—উহা আমাদেরই ইহিয়াছে, উহা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত সন্ত। আমাদের আবশ্রুক—কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রতাক্ষণোচর করা।

## কর্মজীবনে বেদান্ত।

## তৃতীয় প্ৰস্তাব।

পূর্ব্বাক্ত (ছান্দোগা) উপনিষদ্ ইইতেই আনুরা পাইতেছি তে, দেবধি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক শাল্ল জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে দোপানাবোহণক্তায়ে—ধারে ধারে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্ব উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ ইইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, আকাশে চন্দ্র স্থা বিহাৎ তারা সকলই রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি আকাশেই আমরা মরিতেছি;' একণে প্রশ্ন ইইতেছে, আকাশ ইইতে শ্রেষ্ঠ বিদ্যান্থ এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটা সর্বব্যাপী তত্ত্ব আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য্য। কি

প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের দারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভাগনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। খেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানাবিষয় শিথাইয়া অবশেষে বলিলেন, 'এই সকল বস্তুর যে সৃক্ষ কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্ম্মিত, ইহাই সব, ইহাই সতা, হেখেতকেতো, জুমি তাহাই।' তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে খেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পূব্দা হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া একতা করে, এবং এই বিভিন্ন মধুগণ যেমন জানে না যে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সং হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা ভূলিয়া গিয়াছি। অতএব হে খেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদী সকল যেমন জানে না, ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সংস্করপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা তাহাই। হে খেতকেতো, তুমি তাহাই।' পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

একণে কথা এই, সকল জ্ঞানলাভেরই হুইটা মূলস্ত্র আছে। একটা স্ত্র এই, বিশেষকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আবার সার্ক্রভৌমিক তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিভীয় স্ত্র এই, যে কোন বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব, সেই বস্তুর স্বরূপ ইইতেই তাহার বাাখ্যা অবেষণ করিতে হইবে। প্রথম স্ত্রটা ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা কিছু যথন ঘটে, তথন আমরা বেন অতৃপ্ত হই। যথন ইহা দেখান যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তথন আমরা তৃপ্ত হই ও উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যথন একটা প্রস্তুর অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, ভ্রথন আমরা অতৃপ্ত হই। কিন্তু যথন দেখি, সকল প্রস্তুর বা আপেলই পড়িতেছে, তথন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। ধর্মাতৃত্ব

সামানিনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিণত সামাদিগকে সেই ম্লস্ত্তের অনুসরণ করিতে ২ইবে। বাস্তবিক পক্ষে আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অহুস্ত ইইয়াছে। এই উপনিষদ্, যাহা ইইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে এই ভাবের অভ্যানয় ইইয়াছে—বিশেষ ইইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই, কিরুপে দেবগণ ক্রমশং একে লয় ইইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত ইইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশং কেমন অগ্রসর ইইতেছেন, কেমন গাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত ইইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্ব্বরাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত ইইতেছেন, কিরুপে তথা ইইতেও অগ্রসর ইইয়া তাঁহারা প্রাণনামক সর্ব্বরাপিনী শক্তিতে উপনীত ইইতেছেন, আর এই সকলের ভিতরই আমরা এই এক তত্ত্ব পাইতেছি যে, একটী বস্তু অপর সকল বস্তু ইইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থল হইতে স্থাতর ইইতে থাকে, ইত্যাদি।

সপ্তণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বে সমাধানও এই মূলস্ত্তের আর একটা উদাহরণ। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশবের ধারণাও এইরূপ সামান্ত্রীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমূদর জ্ঞানের সমষ্টিম্বরূপ। কিন্ত ইহাতে একটী শক্কা উঠিতেছে, ইহাত প্র্যাপ্ত দামান্যীকরণ হইল না। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক্ অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলাম, তাহা হইতে আমরা সামান্যীকরণ প্রণালীতে সংখণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকি প্রকৃতিটী সব বাদ গেল। স্থতরাং প্রথ-মতঃ, এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটী অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বিতীয় স্ত্তের অন্তর্গত<sup>।</sup> প্রত্যেক বস্তুকে তাহার স্বরূপ হ**ই**্ডই ব্যাখ্যা ক্রিতে হইবে। অনেক লোক হয়ত এক সময়ে ভাবিত, মাতি যে কোন পাণুর পড়ে, তাহাই ভূতে ফেলিভেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা, আরু যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাথ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাধ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়, কারণ একটা ব্যাধ্যা বস্তুর বহির্দেশস্থ কারণ ছইতে, অপেরটী বস্তর অভাব হইতে লক। এইরূপ আমাদের সমুদ্র জ্ঞানের সম্বন্ধেই যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে শন্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক, আর যে কোন ব্যাথ্যা বস্তুর বহির্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

একণে "সন্তাণ ঈশ্বর জগতের স্ষ্টিকর্তা", এই তত্ত্বটীকেও এই স্তাটী দারা পরীক্ষা করা যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সংক্ষ—তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শৃষ্ম হইতে, সেই দ্বীখরের আজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইরা দাঁড়াইল। আর চিরকালই সপ্তণ দ্বীখরবাদের এইথানে একটু গোল আছে—ইহাই ইহার ফ্র্বেলতা। এই মতে দ্বীর মানবপ্তণসম্পন্ন, কেবল সেই প্রণগুলি অপেকাকৃত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত। যিনি শৃষ্ম হইতে এই জগৎস্থি করিয়াছেন অথচ যিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এন্ধপ দ্বীখরবাদে ছইটী দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ, ইহা সামান্তে সম্পূর্ণ সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাথাা নহে। উহা কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাথাা করে। কিন্তু মান্ত্ব যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই মতের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে, কার্য্য কারণের রূপাস্তরমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদ্য আবিজ্ঞায়া এই দিকেই ইন্ধিত করিতেছে আর আধুনিক সর্ব্ববিদিসমত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্যাই এই যে, কার্য্য কারণের রূপাস্তর মাত্র। শৃত্য হইতে স্থাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উপহাসের বিষয়।

ধর্ম কি পূর্ব্বোক্ত তুইটী পরীক্ষার দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্ম মত থাকে, যাহা এই তুইটা পরীক্ষার টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্ম হইবে। যদি পুরোহিত, চর্চ্চ, অথবা কোন শাস্ত্রের মতান্মশারে কোন মত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বল, তবে বর্ত্তমান কালের লোকে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাহার ফল দাঁড়াইবে,—ঘোর অবিশ্বাস। যাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহারা বান্তবিক ভিতরে ঘোর অবিশ্বাসী দেখা যায়। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা ইইতে দ্রে পলাইয়া যায়, যেন উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, উহাকে পুরোহিতদের জুয়াচুরী মনে করে।

ধর্ম এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইরাছে। উহা আমাদের প্রাচীন
সমাজের একটা মহৎ অবশিষ্ঠ; উহাকে থাকিতে দাও। কিন্তু আধুনিক
লোকের পূর্বপূর্ক্ষ উহার জন্ত যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাহা
চলিয়া গিয়াছে; তাঁহার যুক্তিতে উহা মেলে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও
স্প্রের ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্মেই একেশ্বরবাদ বলে, তাহাতে এখন
লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে উহা প্রবল
হইতে পায় নাই; আর এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহারা ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদি প্রক্লতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি উহার নিজ অভাব আপনিই পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাংশুক। আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার 'করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে একটা তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার জীবিত রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইউরোপে মধ্য যুগে, এমন কি, ছঃথের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেক দিন পর পর্যান্তও এই একটা বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল যে, খ্যা দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না দ্রব্য শুণে লাগিয়া আছে ? দৈর্ঘা, প্রস্থা, বেধ কি জড়পদার্থনামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রবাটীর অন্তিত্ব থাকে কি না ? এক্ষণে বৌদ্ধ আসিয়া বলিতেছেন, এরপ একটী দ্রব্যের অন্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণ গুলিরই কেবল অন্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছু দেখিতে পাও না আর ইহাই আধুনিক অধিকাংশ অজ্ঞেরবাদীর মত, কারণ, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, উহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক মন্তার বিচার। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামণীল জগৎ রহিয়াছে আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কথন পরিণাম হয় না, আর কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিধ পদার্থেরই অন্তিত্ব আছে। আবার অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত বলেন, আমাদের এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিস্তা করি, তাহা কেবল দুগুপদার্থ মাত্র। দুশোর অতিরিক্ত কান পদুর্থ মানিব 🛪 তোমার কোন অধিকার নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকা্র কেহ।দতে পারেন নাই। কেবল আমরা বেদান্তের অধৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইয়া থাকি এক বস্তুরই কেবল অন্তিত্ব আছে, তাহাই কথন দ্রষ্টা কথন বা দৃশুরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু সেই এক বস্তুই পরিণাম-শীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা অপরিণামী।

ব্ঝিবার উপযুক্ত একটী দার্শনিক ধারণা করিবার জন্ম আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক সন্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অহৈত্বাদীদের চিরপরিচিত

উপমা অহুদারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রক্ষ্ট সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্ত কোন কারণে অনেকে রক্ষাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, আর উহাকে রক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ ব্ঝিতেছি বে, মনে যথন সর্পজ্ঞান থাকে, তথন রক্ষ্পুজান চলিয়া যায়, আশার যথন রক্ষ্ জ্ঞানের উদয় হয়, তথন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যথন আমরা ব্যবহারিক সন্তা দেখি. তথন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, আবার মথন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তথন অবগুই ব্যবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হইবে না। একণে আমরা প্রতাক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সন্তা দেথেন আর বিজ্ঞানবাদী পারনার্থিক সন্তার দিকে দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অ রিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আরু থাকে না: তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রতাক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সন্তা উড়িয়া গিয়াছে, স্কুতরাং তাঁহার জগৎ সতা বলিবার অধিকার আছে।

এই বিচারের ফল কি হইল ? ফল এই হইল, ঈশরের সপ্তণ ধারণাই পর্যাপ্ত নহে। আমাদিগকে আরো উচ্চতর ধারণা করিতে হইবে অর্থাৎ নিপ্তণের ধারণা চাই। উহা দ্বারা যে সপ্তণ ধারণা নই হইবে, তাহা নহে। আমরা সপ্তণ ঈশরের অন্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিলাম না, কিন্তু আমরা দেখাইলাম যে, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র জায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরপে সপ্তণ নিপ্তণ উভ্রাল্পক বলিয়া থাকি। আমরা সপ্তণও বটে, আবার নিপ্তণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশর্বন ধারণা অর্থাৎ ঈশরের সপ্তণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটী ব্যক্তি বলিয়া ধারণা, অবশ্রুই চলিয়া যাওয় চাই, কারণ, মানুষ যে তাবে সপ্তণ নিপ্তণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চ দিকে লইয়া গিয়া ঈশবক্তেও সেইভাবে সপ্তণ নিপ্তণ উভয়ই বলা যায়, আ ত্রত্ব সপ্তণের ব্যার্থা। করিতে হইলে অবশ্যুই অবশেষে আমাদিগকে নিপ্তণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নিপ্তণ ধারণা সপ্তণ ধারণাই ইতে উচ্চত্বর ভাবে সমাধান। অনস্ত কেবল নিপ্তণ ই ইতে পারে, সপ্তণ কেবল সাম্ভমাত্র। অতএব এই ব্যাথা দ্বারা আমরা সপ্তণের রক্ষা করিলাম,

উহাকে উড়াইরা দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আইসে, নির্গুণ ঈশরের ধারণায় সপ্তণ ধারণা নই হইরা যাইবে, নিপ্তণ জীবাস্থার ধারণায় সপ্তণ জীবাস্থার ভাব নই হইয়া যাইবে, বাস্তবিক কিন্তু উহাতে 'আমিছে'র নাশ না ইইয়া প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনস্ত সন্তার সমাধান না করিয়া ব্যক্তিকে কোনরূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমৃদ্য জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কথনই তাহাতে সমর্থ হইব না, কণকালের জন্মও ওরূপ ভাবা যায় না।

ছিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বে আলোকে আমরা আরো কঠিন ও ছর্ব্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। যদি সকল বস্তুকে তাহার স্বন্ধপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ার যে, সেই নিগুণ পুরুষ—সামানীকরণ-প্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রিছয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে আমরা তাহাই। 'হে খেতকেতো, তত্ত্মিস'—তৃমি তাহাই, তৃমিই সেই নিগুণ পুরুষ, তৃমিই সেই ব্রহ্ম গাঁহাকে তৃহি সমুদর জগৎ গুজিয়া বেড়াইতেও, তাহা সর্ব্বদাই তৃমি স্বন্ধং। 'তৃমি' কিন্তু 'বাজি' অর্থে নহে, নিগুণ অর্থে। আমরা এই যে মান্ত্র্বকে জানিতেছি, গাঁহাকে বাজ্জ দেখিতেছি, তিনি বাস্তবিক সণ্ডণ হইয়াছেন, কিন্তু গাঁহার প্রকৃত সন্তা নিগুণ। এই সপ্তণকে জানিতে হইলে, আমাদিগকে নিগুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নিগুণ সন্তাই বাস্তবিক সত্যা, তিনিই মান্তবের আত্মান্তর্ব্বপ— এই সপ্তণ ব্যক্ত পুরুষকে সত্যা বলা হয় নাই।

এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমণ: সেই গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কৃট উঠিবে, কিন্তু উহাদের মীমাংসার পুর্বের্ব আমরা অবৈতবাদ কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি আইস। অবৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, ইহারই একমাত্র অন্তিম্ব আছে, অন্তত্র সত্যের অবেষণ করিবার কিছুমাত্র আবিশ্রক নাই। স্থূলস্ক্র সবই এখানে— ক্রগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্বাহ্মত্যত সন্তারই স্ক্র ভাবে পুনরার্ত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই জ্বাৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জ্ঞাৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্ণনরক বলিয়া বান্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহারাও এই জনতের

অন্তর্গত, সমুদর মিলির। এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইরাছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা কুদ্র কুদ্র পরমাণুর সমষ্টিস্বরূপ এই 'এক' রহিয়াছে আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তজীবভাবে আমর যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সতাম্বরূপ, আর বর্তই আমরা আপনাদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, আমাদের পক্ষেতত মঙ্গল। আর যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের কষ্ট আদিবে। এই তত্ত্ব হইতে আমরা অদ্বৈতবাদসঙ্গত নীতিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম আর আমি ম্পর্কা করিয়া ব্লিতে পারি, আর কোন্মত হইতে আমরা কোনরপ নীতিতত্বই প্রাপ্ত হই না। স্থামরা স্থানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষবিশেষের থেয়াল যাহা, তাহাই কর্ত্তব্য। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নহে; কারণ, উহা আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। হিন্দুরা বলেন, এই কার্য্য করা উচিত নয়, কারণ, বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু গ্রীশ্চিয়ান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। গ্রীশিচয়ান আবার বলেন, এ কাষ করিও না, ও কাষ করিও না, কারণ বাই-বেলে ঐ সকল কার্য্য করিতে নিষেধ আছে। যারা বাইবেল মানে না, তারা অবশ্য এ কথঃ শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে, যাহা এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেম**ন লক্ষ** লক্ষ লোক স্পুণ স্থাটকর্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, বাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল ধারণা পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন; আর যথনই ধর্মসম্প্রদায় এই সকল মনীধীগণকে আপনার অস্তর্ভুক্ত করিবার উপযোগী উদারভাবাপল্ল হয় নাই, তথনই ফল এই হইয়াছে যে, সমাজের উজ্জলতম রত্বগুলি ধর্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্ত্তমান কালে প্রধানতঃ ইউ-রোপ খণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কথনও এরূপ হয় নাই।

ইং দিগকৈ ধন্মসম্প্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অবশু উহা থুব উদার-ভাষাপর হওয়া আবশুক। ধন্ম যাহা কিছু বলে, সমূদর যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশুক। সকল ধর্মেই কৈন যে এই এক দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহোরা যুক্তির দারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাস্তবিক ইহার করেণ এই যে, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত, ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। কোন ধর্ম হয়ত কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল। \* \* \* মনে কর, মুদলমান ধর্মের কোন আদেশের উপর একজন খ্রীশ্চয়ান কোন এক দোষারোপ করিল। তাহাতে মুদলমান স্বভাবতঃই জিজ্ঞাদা করিবেন, 'কি করিয়া তুমি জানিলোঁ উহা ভাল কি মন্দ ভোমার ভালমন্দের ধারণা ত তোমার শাস্ত্র হইতে। আমার শাস্ত্র বলিতেছে, ইহা সংকার্যা।' যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন, আমাদের শাস্ত্র তোমাদের অপেকা প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন, আমার শান্ত দর্বাপেকা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আমাদর্শ কোথার, যাহাকে লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পার ? ঞীশ্চিয়ান বলি-বেন, ঈশার 'পর্বতের উপর হইতে প্রাদত্ত উপদেশাবলি' দেখ, মুসলমান বলি-বেন, 'কোরাণের নীতি' দেখ। মুসলমান বলিবেন, এ ছুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা কে বিচার করিবে, মধাস্থ কে হইবে ? বাইবেল ও কোরাণে যথন বিবাদ, তথন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারেন না। কোন স্বতন্ত্র বাক্তি উহার মীনাংসক হইলেই ভাল হয়। উহা কোন গ্রন্থ হইতে পারে না, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক কোন পদার্থ এই মীমাংসক হওয়া আবশুক। যুক্তি হইতে সার্ব্ব-ভৌনিক আনার কি অছে কথিত হইয়াথাকে, যুক্তি সকল সময়ে সত্যাত্ব-সন্ধানে ক্ষনবান্ নহে। অনেক সময় উহা ভূল করে বলিয়া এই দিদ্ধান্ত হইরাছে যে, কোন পুরে।হিত সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। \* ৃআমি কিন্তু বলি, যদি যুক্তি ভূর্বলি হয়, তবে পুরোহিতসম্প্রদায় আয়ে। অধিক তুর্বল হইবেন; আনি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তি শুনিব, কারণ, যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সতা পাইবার সন্তাবনা অাছ, কিন্তু ষ্পপর উপায়ে কোন সত্য লাভেরই সম্ভাবনা নাই।

অতএব আনাদিগকে যুক্তির অন্থারণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অন্থারণ করিয়া কোন বিখাদেই উপনীত হয় না, তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে সহান্তভূতি করিতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশলক দেবতা বিখাস করা হইতে যুক্তির অন্থারণ করিয়া নাজিক হওয়াও ভাল! আমারা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষান্তভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মান্ত্র শ্রেষ্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শান্ত্রও আমাদিগকে প্রিত্তর হইতে সাহ্য্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষান্তভূতিই আমাদিগকে প্রিত্ত হইতে সাহা্যা করে আর ঐ প্রত্যক্ষান্তভূতি

মননের ফলস্বরূপ। মাত্র্য চিন্তা করুক। মৃত্তিকাপণ্ড কথন চিন্তা করে না। ইহা তুমি নানিরাই লইতে পার যে, উহা সমূদর বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাপণ্ডমাত্র। একটা গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্প্রাপেকা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকাপণ্ড, তাহাই পাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মাত্রু-বের মহন্ত —মননশীল জীব বিশ্বা। পশুদিগের সহিত আ্নাদের ইহাই প্রভেদ। মাত্র্যের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আ্নাদিগকে অবশু মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্তুই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি; আমি শুধুলোকের কথার বিশ্বাস করিয়া কি অনিট হয়, তাহা বিশেষ-রূপে দেখিরাছি, কারণ, আনি যে দেশে জন্মিরাছি সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত করিরাছে।

হিন্দ্রা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে স্থাষ্ট হইয়াছে। একটা গো আছে, কিরূপে জানিলে ? কারণ, 'গো' শব্দ বেদে রহিয়াছে। মান্ত্র্য আছে কি করিয়া জানিলে ? কারণ, বেদে 'মন্ত্র্যা' শব্দ রহিয়াছে। হিন্দ্রা ইহাই বলেন। এ বে বিশ্বাসের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আর আমি যে ভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকপুলি তীক্তর্দ্ধিবাক্তি ইহা লইয়া কতকপুলি অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন আর সহত্র সহত্র বৃদ্ধিনান্ বাক্তি সহত্র সহত্র বৎসর এই মতান্দোলনে কালক্ষেপ করিয়াছেন। লোকের কথায় যুক্তিশৃত্য বিশ্বাসের এতদ্র শক্তি, উহাতে বিপদও এত। উহা মন্ত্রাভাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে,— আর আমান্দের বিশ্বত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের উন্নতিই আবশাক। সম্বাম্ব আপেক্ষিক সত্যান্ত্রস্থানেও সত্যটা অপেক্ষা আমান্তের মনের চালনাই বেশী আবেণ্ডক হইয়া থাকে। এই মননই আন্যান্তর জীবন।

অবৈ তবাদের এই টুকু গুণ বে, ধর্মনতের ভিতর এই মতটীই অনেকটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণের যোগা। নিগুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আরে প্রকৃতি যে সেই নিগুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগা আর অন্ত সমুদয় আংশিক ও সগুণ ঈশ্বরধারণার কোনটীই বিচারসহ নহে। ইহার আর একটী গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরণাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, এই আংশিক ধারণাগুলিও এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই মতগুলির অন্তিবের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র বৃক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সন্তাশবাদ অযৌক্তিক, কিন্তু ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সথের ধর্ম্ম চাহিয়া থাকে, আর আমরা বৃঝিতে পারি, তাহাদের জন্তু ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্পলাকেই সত্যের বিমল আলোক সহু করিতে পারে, তদমুসারে জীবনযাপন করা ত দ্রের কথা। অতএব এই সথের ধর্মাও থাকা দরকার; সময়ে ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মালাভে সাহায্য করে। যে কুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং কুদ্র কুদ্র দামান্ত বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কথন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। তাহাদের কুদ্র কুদ্র দেবতা, প্রতিমাও আদর্শের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নিন্তুণবাদও বৃঝিতে হইবে, আর এই নিন্তুণবাদের আলোকেই এই গুলির উপকারিতা প্রতীত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশবের নিশুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন —তিনি বলেন, সগুণ ঈশবের অন্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত, তবে আমি বলি, মহুষাবৃদ্ধিতে নিশুলের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্ত-বিক পক্ষে জগৎ কি ? বিভিন্ন মন সেই নিগুণিরই যতদূর ধারণা করিতে পারে, তাহাই; উহা যেন আমাদের সন্মুথে বিভৃত একথানি পুস্তকম্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৃদ্ধি দারা উহা পাঠ করিতেছে আর প্রত্যেককেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বৃদ্ধি কতকটা সদৃশ, সেই জন্ম মনুষাবৃদ্ধিতে কতকণ্ডলি জিনিষ একরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। তুমি আমি উভয়েই একথানি চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর, অপর কোন-রূপ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল; নে আর আমাদের অমুভত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা সমপ্রকৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগংই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সন্তা আর ব্যবহারিক সন্তা ভাছাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ, প্রথমতঃ ব্যবহারিক সন্তা সর্ব্বদাই সদীম। আমরা যে কোন ব্যবহারিক সন্তা দেখি, অফুভব করি বা চিস্তা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবশাই আমাদের জ্ঞানের দারা সীমা-বদ্ধ অতএব সদীম হইয়া থাকে আর সপ্তণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, ভাছাতে তিনিও ব্যবহারিকমাত। কার্য্যকারণভাব কেবল ব্যবহারিক

জগতেই সস্তব আর তাঁহাকে যথন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তথন অবশু তাঁহাকে সদীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে। তাহা ইইলেও কিন্তু তিনি সেই নিপ্তর্ণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই জগওও সেই নিপ্তর্ণ ব্রহ্মমাত্র, যেমন আমাদের বৃদ্ধির নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত পক্ষেজগও সেই নিপ্তর্ণ পুরুষমাত্র আর আমাদের বৃদ্ধি দারা উহার উপর নামরূপ দেওয়া ইইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই পুরুষ আর এই টেবিল আরুতি আর অন্তান্থ যাহা কিছু, সবই সদৃশ মানববৃদ্ধি দারা তাঁহার উপর প্রদত্ত ইইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ গতির বিষয় ধর। বাবহারিক সন্তার উহা নিতাসহচর।
উহা কিন্তু সেই সার্কভৌমিক পারমার্থিক সন্তাসখন্তে প্রযুক্ত হইতে পারে না।
প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রমাণু সর্ক্রদাই পরিবর্ত্তন ও
গতিশীল কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ, গতি বা পরিণাম
আপেক্ষিক পদার্থমাত্র। আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায়
গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই চুইটা পদার্থের
আবশুক। সমুদর সমষ্টিজগৎ একত্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার
সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে?
ভইার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে
পারামায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে
পারামায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই
সমষ্টিই নিরপেক্ষ সন্তা, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল;
এক সময়েই উহা অপরিণামী ও পরিণামী, সন্তর্গ নিন্ত্রণ উভয়ই। আমাদের
জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা আর তত্ত্বম্যির অর্থ ইহাই।
আমাদ্বিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সপ্তণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভ্লিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সপ্তণ হইয়া, বাষ্টি ইইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভূলিয়া গিয়াছি আর অবৈতবাদ আমাদিগকে বিষমভাবাপয় জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি, তাহাই বৃশ্বিতে বলে। আমরা সেই অনস্ত পুরুষ, সেই আআ। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপয়—উহার সন্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিক পক্ষে উহা সমুদ্র—সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদ্র সমুদ্রস্বরূপ, কারণ, যে অনস্ত শক্তিরাশি ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, তাহার সমুদ্রই তোমার ও আমার। তৃমি, আমি, এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকপ্তলি প্রণালীর মত—যাহাদের

ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সন্তা আপনাকে প্রকাশ করিতেছে আর এই যে পরিবর্ত্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানাদ্ধপ শক্তিবিকাশমাল, কিন্তু অনন্তের এ পারে, সাস্ত জগতে আত্মার সমূদর শক্তির প্রকাশ হওয়া অসন্তব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দলাভ করি নাকেন, উহারা কথনই এজগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সন্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। উহাদিগকে যে আমরা উপার্জন করিব, তাহা নহে, উহারা আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

व्यदिक्वाम इट्टिक এই এक महद मका পाएका याट्टिक व्यात देश वृक्षा বড কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই গুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধিই আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি হুর্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে: কিন্তু যুক্তি বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের अर्खर्मिहिक मंक्तिमद्रस्त ब्लानमाच कतिरक इटेरत माळ, काटा इटेरमटे मव হইয়া পেল। এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তাহারা কোথা হইতে আসিয়া থাকে ? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। বহি-দ্বেশ কোন জ্ঞান আছে ? আমাকে এক বিন্দুও দেখাও। জ্ঞান কথন জড়ে ছিল না; উহা বরাবর মহুষোর ভিতরই ছিল। কেহ কথন জ্ঞানের স্থৃষ্টি করে নাই: মানুষ উহা আবিষ্কার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে। উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ঐ সর্বপরীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে— 🖟 মহাশক্তি-রাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটা জীবাঞুকোমের ভিতর অত্যন্তত প্রথরা বৃদ্ধি কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনস্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে ? আমরা জানি, ইহা সত্য। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও, ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটা জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি আর আমাদের যাহা কিছু কৃদ্রশক্তি রহিয়াছে, তাহা তথায়ই কুগুলী-ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা থাম্ম হইতে প্রাপ্ত ; রাশীক্ষত থাত্য লইয়া থাত্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ, তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্ত ভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চরই। অতএব সিদ্ধান্ত এই, মামুবের আত্মার ভিতর অনস্ত শক্তি রহিয়াছে, মামুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে। কেবল উহাকে জানবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে যেন এ অনস্ত-শক্তিমান্ দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, আর বতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের উপর বন্ধন ধসিয়া যাইতেছে, শৃঞ্জল ছিঁড়িয়া যাইতেছে আর এমন একদিন অবগু আসিবে, যথন এই অনস্তজ্ঞান পুনর্লাভ হইবে; তথন জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ হইয়া এই দৈত্য দাঁড়াইয়া উঠিবে। এদ, আমরা সকলে এই অবস্থা আনস্বনে সাহায্য করি।



### কর্মজীবনে বেদান্ত।

#### চতুর্থ প্রস্তাব।

আমরা এ পর্যান্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অন্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধবিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর বৈভবাদাত্মক বৈদিক মত সকলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের এক 🖫 বিশেষ সীমাবিশিষ্ট আত্মা আছে। প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ আছে, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে ইহাই প্রধান বিচারের বিষয় ছিল:-বৈদাস্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিখাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি পূর্ব্বদিনই তোমাদিগকে বিশয়াছি, ইউরোপে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মত। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রবারূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর একমতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবগুকতা নাই, গুণই স্বয়ং থাকিতে পারে। অবশ্র আত্মাসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন মত অহংসারূপ্যগত যুক্তির উপর স্থাপিত—'আমি আমিই', কল্যকার যে আমি, অছও সেই আমি, আর অম্মকার আমি আবার আগামীকল্যের আমি হইব, শরীরে যাহা কিছু পরিণাম হইতেছে, তৎসমূদয় সত্তেও আদানি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বাদাই একরূপ। ৰাঁহারা দীমাবদ্ধ অথচ স্বরংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান ৰুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই তর্ক করিতেন, আমরা যাহা কিছু জানি, অথবা যাহা কিছু জানা সম্ভব, তাহারা এই পরিণামমাত্র। একটা অপরিণমা ও অপরিণামী দ্রবাস্থীকার কেবল বার্চ্চলামাত্র, আর বাস্তবিক যদিও এরূপ অপরিণামী বস্ত কিছু থাকে, আমরা কথনই উহা ব্রিতে পারিব না, আর কোনরূপেও কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানকালেও ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদিদের ভিতর সেইক্সপ বিচার চলিতেছে—একদলের বিশ্বাস—অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে। ইংহাদের সর্ব্যশেষ প্রতিনিধি-হার্বার্ট স্পেন্সার-ইনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি আধুনিক কোমতের শিষাগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ হাারিসন ও মিঃ হার্কার্ট স্পেকারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে. ইহাতেও সেই প্রাচীন গোল বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামী সভার অন্তিত্ব স্থীকার করিতেছেন, অপর দল এরপ স্থীকার করিবার আবশ্যকতাই একেবারে অস্বীকার করিতেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সভার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভার্মিতেই পারি না, অপর দল যুক্তি দেখান, এরূপ অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি। অপরিণামী সন্তাকে আমরা জানিতে. অহুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতেও এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে প্রাণ্ট হওয়া যার নাই, কারণ আমরা দেখিয়াছি, শুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ শুণভিন্ন পদার্থের সন্তা কথনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, অহং সাক্রপাগত আত্মার প্রমাণ, শুতি হইতে যে আত্মার অন্তিন্থের যুক্তি, কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ, আমার উহা শ্বরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি, এই যুক্তিও কোন কাবের নহে। আর একটী যুক্ত্যাভাস যাহা সদ্ধাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাচ মাত্র। 'আমি যাচিচ,' 'আমি থাচিচ,' 'আমি হল্ল দেখ্চি,' 'আমি ঘুমুচিচ,' 'আমি চল্টি' এইরূপ কতক শুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন করা, যাওয়া, স্বন্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম, কিন্তু উহার মধ্যে, 'আমিটী' নিত্য এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত

করেন যে, এই 'আমি' নিত্য ও স্বন্ধং একটী ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদের ও স্থুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপেঁচের উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে কলমে পৃথক্ হইতে শারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যথন আমি আহার করি, থাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তথন আহার কার্য্যের সহিত আমার তাদাত্মভাব হইয়া বায়। যথন আমি দৌড়াইতে থাকি, তথন আমি ও দৌড়ান ছইটা পৃথক্ বস্তু থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি আমার অন্তিছের সারপ্য আমার শ্বতিদ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে সকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না, বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেক লোক, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদ্র অতীত অবস্থা একেবারে বিশ্বত হইয়া বায়। অনেক উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তির আপনাদিগকে কাচনিশ্বিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবিতে দেখা যায়। যদি শ্বতির উপর সেই ব্যক্তির অন্তিছ নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্ব কাচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে; কিন্তু বাশুবিক যথন তাহা হয় নাই, তথন আমরা এই অহংসারপা, শ্বতিবিষয়ক অকঞ্চিৎকর যুক্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি না। তবে কি দাড়াইল পূ দাড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহংএর সারপ্য আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথক্ভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সন্ধীণ সীমাবদ্ধ অন্তিছ স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সন্ধীণ সীমাবদ্ধ অন্তিছ স্থাপন করিতে পারি না, যাহার পশ্চাতে গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। অহৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সামঞ্জন্ত সাধন হয়।

অবৈতবাদের সিদ্ধাস্ত এই, আমরা বস্তবে গুণ হইতে পৃথক্রপে চিন্তা করিতে পারি না এ কথা সত্য আর আমরা পরিণাম ও অপরিণাম এ ছটীও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরপ চিস্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকে বস্তুই বলা হইতেছে, তাহাই গুণস্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামীরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই অপরিণামী সত্তা, পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতম্ব নহে। পারমার্থিক সন্তা ব্যবহারিক সন্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নহে, কিন্তু সেই পারমার্থিক সন্তাই ব্যবহারিক সন্তা ইইয়াছেন। অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা যাহাদিগের অমুভূতি, ভাব প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি, শুধু তাহাই নহে, শরীর পর্যান্তও সেই আত্মস্তরূপ আর বাস্তবিক আমরা এক সমরে ছই বস্তুর অমুভ্ব করি না, একটারই করিয়া থাকি। আমাদের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, এরূপ ভাবা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের একটা যাহা হয় কিছু আছে, একটারই এক সময়ে অমুভ্ব হইয়া থাকে, ছই প্রকারের পর্যান্ত অমুভূতি এক সময়ে হয় না।

যথন আমি আমাকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তথন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা র্থামাত্র। আর যথন আমি আমাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তথন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহাফুভূতি আর থাকে না। দেহ-জ্ঞান দূর না হইলে কথন আত্মান্তভূতি হয় না। গুণের অন্তভূতি চলিয়া না গেলে বস্তুর অন্তভ্ব কেহই ক্রিতে পারেন না।

এইটা পরিষার করিয়া বুঝাইবার জন্ম অবৈত্বাদিদের প্রাচীন রক্ত্যুপর্পর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথন ল্যোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তথন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায় আর যথন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তথন তাহার সর্পক্তান কোথায় চলিয়া যায়, তথন কেবল দড়িটাই অবশিষ্ট থাকে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণপ্রণালী অন্তুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিন্ধের অন্তুভ্তি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর পুত্তকে উহা লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠে করিয়া অথবা উহাদের সন্ধন্ধে প্রবণ করিয়া এই ল্রমে পড়িয়াছি যে, সতাই বুঝি আমাদের আত্মা ও বুলি উভয়েরই অন্তুভ্ত হইয়া থাকে— বাস্তবিক কিন্তু তাহা কথন হয় না। হয় দেহ নয় আত্মার অন্তুভ্ত হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজে মনে মনে ইহা পরীক্ষা করিতে পার।

তুমি আপনাকে দেহশুন্ত আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি; তুমি দেখিবে, ইহা একরূপ অসম্ভব আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, যখন তাঁহারা আপনাদিগকে আত্মন্তর করিতেছেন, তখন তাঁহাদের দেহজ্ঞান থাকে না। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি, বশীকরণ ( Hypnotism ) প্রভাব অথবা স্নায়ুরোগ

বা অন্ত কোন কারণে সময়ে সময়ে এক প্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা জানিতে পার, যথন তাঁহারা ভিতরের কিছু অমুভব করিতেছিলেন, তথন তাঁহাদের বাহাজ্ঞান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, মোটেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে, অন্তিম্ব একটী, ছইটী নহে। সেই একই নানার্রপে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্যাকারণসম্বন্ধ আছে! কার্যাকারণসম্বন্ধর অর্থ পরিণাম, একটী অপরীতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্জান হয়, তৎস্থলে কার্যা অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্ম তাঁহার অন্তর্জান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে আর যথন শরীরের অন্তর্জান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে আর যথন শরীরের অন্তর্জান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে আর যথন শরীরের অন্তর্জান হয়, তথ্য আর্মা ও শরীর এই ছইটা পৃথক্, এই অম্থানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। এক্ষণে অবৈত্বাদের দ্বারা এই দৈতভাব অস্বীকৃত হওয়াতে এবং দ্বা ও গুণ একই বস্তর বিভিন্নরূপ প্রদর্শিত হওয়াতে তাঁহাদের মত পঞ্জিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিরাছি যে, অপনিণামিত্ব কেবল সমষ্টি সম্বন্ধেই সত্য হইতে পারে, ব্যক্টিসম্বন্ধে নহে। পরিণাম— গতি, এই ভাবের সহিত বাষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী, কারণ, অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিস্তা করা যাইতে পারে কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী কারণ, উহা ব্যতীত আরে কিছুই নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিস্তা করা যাইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনার চিস্তা করা যাইতে পারে।

ষ্মতএব অধৈতবাদমতে, সর্ম্বব্যাপী. অপরিণামী, অমর আত্মার অন্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণের বিষয়। ব্যষ্টিসম্বন্ধেই গোলমাল। তবে আমাদের প্রাচীন দৈত-বাদাত্মক মত সকলের কি হইবে, যাহারা আমাদের উপর এথনো ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে ? সসীম, কৃদ্র, ব্যক্তিগত আত্মাসম্বন্ধে কি হইবে ?

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। ইহার কি হইল ? আমরা দেখিয়াছি আমরা অমন্ত আর তাহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিপদ্ধ করিয়া ভাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই। সেই দকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হয় ? আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে কিন্তু এই বাক্তিম্ব বিকাশশীল। এক বটে, অথচ পৃথক্। কালকার আমি আজকার আমিও বটে, আবার নাও বটে। ইহাতে দ্বৈতভাবাত্মক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্ব স্ত্র রহিয়াছে, এই মত পরিত্যক্ত হইল, আর খ্ব আধুনিক ভাব, মথা ক্রমবিকাশবাদ মত গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ পরিণামের ভিতরে একটা সারূপ্য রহিয়াছে; উহা নিত্য বিকাশশীল।

যদি ইহা সতা হয় যে, মান্থৰ মাংসল জস্ক বিশেষের (Mollusc) পরিলাম মাত্র তবে সেই জস্ক ও মান্থৰ একই পদার্থ, কেবল মান্থৰ সেই জস্কবিশেষের বহুপরিমাণে বিকাশমাত্র। উহা ক্রমশং বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনস্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মান্থৰরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে; তিনি ক্রমশং পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তথনই লাভ হইবে যথন তিনি অনস্তে পহুছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্বের্ব ভাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

অদৈওবেদান্তের এক বিশেষ প্রকার গতি ছিল। অনেক সময় ইহাতে উহার অনেক উপকার হইয়াছিল আবার ইহাতে কথন কথন উহার গভীর তব্বের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে; সেই গতি এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সহিত উহার সামঞ্জন্য সাধন করা। বর্ত্তমানকালে ক্রমবিকাশবাদিদের যে মত, তাঁহাদেরও সেই মত ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা ব্রিতেন, সম্দয়ই ক্রমবিকাশের ফল আর এই মতের সহায়তায় তাঁহারা সহজেই পূর্ব্ব প্রবালীর সহিত এই মতের সামঞ্জন্যবিধানে ক্রতকার্য্য হইয়াছিলেন। স্কতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মতই পরিত্রক হয় নাই। বৌদ্ধমতের এই একটা বিশেষ দোষ ছিল যে, তাঁহারা এই ক্রমবিকাশবাদ ব্রিতেন না, স্কতরাং তাঁহারা আদর্শে আরোহণ ক্রিবার পূর্ব্ববর্তী সোপানগুলির সহিত তাঁহাদের মতের সামঞ্জন্ম করিবার কোন চেষ্টা পান নাই। বরং সেগুলিকে নির্থবিক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাণ করিয়াছিলেন।

এরপ গতি ধর্মে বড় অনিষ্টকর হইরা থাকে। কোন ব্যক্তি এক নৃতন ও শ্রেষ্ঠতর তাব কিছু পাইল। তথন সে তাহার পুরাতন তাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধাস্ত করে, সেগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশুক ছিল। সে কথন ইহা তাবে না যে, তাহার বর্ত্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলিকে এখন যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, তাহারা তাহার পক্ষে এক সময়ে অত্যাবশ্যকীয় ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রভৃত্তিত তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা ছিল, আর আমাদের প্রত্যেককেই সেইরূপ উপায়ে আত্মবিকাশ করিতে হইবে, দেই সকল ভাব প্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে ভালটুকু লইতে হইবে, তৎপরে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এই জন্ত অবৈতবাদ প্রাচীনতম মতসমূহের উপর, বৈতবাদের উপর এবং আর আর মত যাহা তাহারও পূর্ব্দে বর্ত্তমান ছিল, সকলেরই প্রতি মিত্রভাবাপয়। এরূপ নয় যে, তিনি উচ্চমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়। দেগুলিকে যেন দয়ার চক্ষে দেখিতেছেন। তাহা নহে; তাহার ধারণা, সেগুলিও সত্য; একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ আর অবৈতবাদ যে সিদ্ধান্তে প্রছিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

অভএব মানুষকে যে সকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে হয়, সেগুলির প্রতি পর্ব্ব-ভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি আশীর্কাচন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই জন্মই বেদান্তে এই সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইরাছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এই জন্মই হৈতবাদসঙ্গত পূর্ণজ্বীবাত্মবাদ্ভ বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

এই মতান্ত্রসারে মান্থ্যের মৃত্যু হইলে দে অন্যান্য লোকে গমন করে; এই সকল ভাবও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ অবৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে য়ে, উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি খণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমার নিকট এইরূপই প্রতীয়মান হইবে। দৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল ভূত বা শক্তির স্ষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে পারে, উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা যাইতে পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথক্রূপেই ভাবনা সম্ভব। এই দৃষ্টি হইতে মামুষ আপনাকে আত্মাও দেহ উভয়ের সমষ্টি, এই-রূপেই চিন্তা করিতে পারে আর এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমর্ছ ও অন্তান্ত বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রায়ুক্ত হইবে। এই জন্তই এই মতগুলিও বেদান্তে রক্ষিত হইয়াছে আর এই জন্তাই ক্রেবাদিদের খুব প্রচলিত সাধারণ মত তোমাদের নিকট আমার বলা আবশ্যক।

এই মতামুসারে প্রথমতঃ অবশু আমাদের স্থল শরীর রহিয়াছে। এই স্থ্যশরীরের পশ্চাতে স্ক্ষশরীর। এই স্ক্ষশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব স্ক্ষভূতে নির্দ্মিত। উহা আমাদের সমূদ্য কর্ম্মের আশয়স্বরূপ। সমূদ্য কর্ম্মের সংস্কার এই সুক্ষণরীরে বর্ত্তমান—তাহার। সর্ব্বদাই ফলপ্রাদানোমুথ ইইরা আছে। আমরা যাহা কিছু চিস্তা করি, আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে ফুক্মম্বরূপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাহাই এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার প্রকাশ হইয়া ফলপ্রদান করে। মাকুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে আপন অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মামুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহে, সে আপনার নিয়মে, আপনার জালে আপনি বন্ধ। আমরা যে সকল কর্ম করি, আমরা যে সকল চিন্তা করি, তাহারা আমাদের বন্ধনজালের স্ত্রমাত। একবার কোন শক্তিকে চালনা করিয়া দিলে তাহার পূর্ণ ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্মবিধান। এই স্কাশরীরের পশ্চাতে সদীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি না, ইহা অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অবনু, অপেরের মতে ইহা মধ্যম, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা বৃহৎ। এই জীব সেই অনস্ত সন্তার এক অংশমাত্র, আর ইহা অনস্তকাল ধরিয়া রহি-ষাছে। ইহা অনাদি, ইহা দেই সর্বব্যাপী সন্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহা অনস্ত। আর ইহা আপন প্রকৃত স্বরূপ শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জ্বন্ত নানাদেহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। জীব যে অবস্থা হইতে আদিয়াছে, যে কার্য্যের দারা সে সেঁই অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য্য বলে; চিস্তাসম্বন্ধেও তদ্রপ। আর যে কার্য্যের দ্বারা, যে চিস্তার দ্বারা, তাহার স্বরূপ প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য্য বা সচ্চিস্তা বলে। কিন্তু ভারতের অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী সকলেরই এই সাধারণ মত যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিত্ঞই রহিয়াছে— উহারা অন্য কোথাও হইতে আইদে না। উহারা আত্মাতে অব্যক্তভাবে থাকে, আমার সমুদ্র জীবনের কার্যা কেবল উহার অব্যক্তভাব বিকাশ করিবার कमा ।

তাঁহারা পুনর্জন্মবাদ্ও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবেন আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ; এইরূপ চলিবে। তিনি এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারেন, বা অন্যলোকেও জন্মাইতে পারেন। তবে এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিহাদের মত এই, আমাদের সমৃদ্য প্রেষ্কোজনের জন্য এই পৃথিবীই স্ক্রেষ্ঠ।

অন্যান্য লোকে দুঃথকট খুব কম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন, সেই কারণেই দেই সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিস্তা করিবারও সুযোগ নাই। এই জগতে বেশ দামঞ্জণ্য আছে; খুব ছঃখও আছে, আবার কিছু স্থুখও আছে, স্কুতরাং জীবের এথানে কথন না কথন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, কথন না কথন তাহার মৃক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা। কিন্তু বেমন এই লোকে খুব বড়মাকুষ-দের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার থুব অল্লই স্থযোগ আছে, দেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে গমন করে, তাহারও আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, এথানে ষে স্থপ ছিল, তদপেক্ষা স্থথ অনেক পরিমাণে রৃদ্ধি পাইবে—তাহার যে স্ক্রাদেহ থাকিবে, তাহাতে কোন ব্যাধি থাকিবে না, তাহার আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবশুক থাকিবে না, আর তাহার সকল বাসনাই পরিপুর্ণ হইবে। জাব সেখানে স্থাথের পর স্থা সম্ভোগ করে এবং আপনাকে ও উচ্চভাব সমুদর ভূলিয়া যায়। তথাপি এই সকল উচ্চতর লোকে কতক ব্যক্তি আছেন. যাঁহারা এই সকল ভোগসত্তেও তথা হইতেও আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন। এক প্রকার স্থুণদশী বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন—এই আত্মাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল ভগবানের দহিত বাস করিবেন। তাঁহারা সেথানে দিব্যদেহলাভ করিবেন — তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্ত কোনরূপ অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে এবং তাঁহারা চিরকাল তথায় ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেছ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যাগণ দকলেই এই স্বর্গ হইতে আদিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন. কিন্তু ত্বংথার্ত্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের এতদূর ক্বপা হইল যে, তাঁহারা এথানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মাত্রুষকে স্বর্গের পথসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে দেবলোকাদি বিভিন্ন লোকেও গমন করিয়া থাকেন।

অবগু অহৈতবাদী বলেন, এই স্বৰ্গ কথন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেটী আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা কথন সসীম হইতে পারে না। অনস্ত ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্য হইতে পারে না, কিন্তু দেহ ত কথন অনস্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ, সসীমতা হইতেই দরীরের উৎপত্তি। অনস্ত চিন্তা হইতে পারে না, কারণ, সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অবৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তারও বাহিরে যাইতে হইবে। আর আমরা অবৈতবাদের সেই বিশেষ মতও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এই মুক্তি—লাভ করিবার নয়, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। আমরা কেবল উহা ভূলিয়া যাই ও উহাকে অস্বীকার করিয়া থাকি। এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। এই অমরম্ব ও অপরিণামিতা লাভ করিতে হইবে না, উহারা পূর্বা হইতেই বর্ত্তমান—উহারা বরাবর আমাদের রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার, 'আমি মুক্ত', এই মুহূর্ত্তে তুমি মুক্ত হইবে। যদি তুমি বল, 'আমি বদ্ধ', তবে তুমি বদ্ধই থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী অন্যান্যবাদিদের বিভিন্ন মত কথিত হইল। তোমরা ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পার।

বেদান্তের এই এক আদর্শ বুঝা বড় কঠিন, আর লোকে সর্বাদা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুদ্ধিল হয় এইটুকু যে, ইহার মধ্যে যে একটা মত অবলম্বন করে দে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া তন্মতাবলম্বীর দঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই কুদ্র ব্যক্তিত্ব, এই সসীম মানবত্ব রাথিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা রাথিতে তোমার সকল বাসনাই রাথিতে পার, ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পার। যদি মানুষভাবে থাকিবার স্থথ তোমার নিকট এতই স্থন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা রাথিয়া দাও কারণ, তুমি জান, তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্মান্ডা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিতে পারে না। তোমার যতদিন ইচ্ছা, ততদিন সংশ্ব থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর. দেবতাই হইবে। এই কথা। কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন. ধাঁহারা দেবতা পর্যান্ত হইতে অনিচ্ছুক। তোমার তাঁহাদিগকে বলিবার কি অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা ? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভন্ন হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, বাঁহাদের জ্বপতের যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কণ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্বকালে অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শামুসারে বিচার করিতে কেন যাও ? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে

বন্ধ হইয়া আছে। ইহাই তোমার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন ? তুমি ধেমনটী চাও, তেমনটী পাইবে কিন্তু তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, ঘাঁহারা সত্যকে দশন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ বার্গিদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার। আর উহাতে "আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না; তাঁহারা সকল দীমার বাহিরে ঘাইতে চাহেন, জগতের কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিকৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ এবং উহার সম্দয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে গোম্পদ তুলা। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন ? এই ভাবটী একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে আপনার ভাবে চলিতে দাও।

অনেকদিন পুর্ব্বে আমি 'সচিত্র লণ্ডন সমাচার' (Illustrated London News) নামক সংবাদপত্তে একটা সংবাদ পাঠ করি। কতকণ্ঠাল জাহাজ \* প্রশাস্ত মহাদাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় ঐ ঘটনার একথানি চিত্রও ছিল। একগানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই ব্রিটিশ জাহাজ্থানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। আর ছবিথানিতে ইহা দেখাইতেছে, যে জালাজ গুলি জুবিয়া যাইতেছে, তাহা-(मत एउटक मञ्जमान আরোহিদল দাঁড়াইয়া যে জাহাজখানি ঝড় কাটাইতেছে, সেই জাহাজখানির লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোককে টানিয়া নিজের ভূমিতে লইয়া যাইও না। আর এক নির্ব্বদ্ধিতা লোকের দেখা যায় যে, যদি আমরা আমাদের এই কুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভর্সা থাকিবে না। যেন বাঁহারা উহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র মমুষাজাতির জন্ম সর্বাদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। যদি সকল দেশে অস্ততঃ তুইশত নরনারী বাস্তবিক দেশের ভভাকাজ্ঞী হন, তবে ছদিনে সতাযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, আমরা মনুষাজাতির উপকারের জন্ত কেমন মরিতে প্রস্তুত। এ সকল লম্বা লম্বা কথামাত্র— এ সকল কথা বলিবার কোন স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাদে ইহা প্রকাশ যে, যাঁহারা এই ক্ষুদ্র আমিকে একেবারে ভলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুযাজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর ফতই লোকে আপুনাকে ভূলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ হইবে। উহার মধ্যে একটা স্বার্থপরতা, অপরটা নিঃস্বার্থপরতা। এই কুদ্র কুদ্র ভোগস্থপে

প্রশান্ত মহাসাগরত্ব সামোর। বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিপ জাহান্ত ক্যালিলোপ ও আমেরিকার কতকগুলি মাান অফ ওয়ার।

আসক হইরা থাকা এবং এইগুলিই চিরকাল থাকিবে মনে করাই অতিশব্ধ স্বার্থপরতা। ইহা সত্যান্থরাগ হইতে উৎপন্ধ নহে, অপরের প্রতি দ্যাও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে—উহার উৎপত্তির কারণ, ঘোর স্বার্থপরতা। অপর কাহারো দিকে দৃষ্টি না রাথিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব, এই ভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবলশালী পুরুষ আরো দেখিতে চাই—তাহারা একটী কৃদ্র পশুর উপকারের জন্ম শত জাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন! নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ ও ইহা ত আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

আমি সেই গৌতমবৃদ্ধের নায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি
সপ্তণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ও সম্বন্ধে কথন
প্রশ্নই করেন নাই, ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেরবাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের
জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন সারা জীবন সকলের উপকার করিতে
নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই ঘাঁহার চিস্তা ছিল।
তাঁহার জীবনবৃত্তলেথক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি "বহুজনহিতায় বহুজনস্থায়"
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্ম পর্যাস্ত চেষ্টা করিতে বনে
গমন করেন নাই। জগৎ জলিয়া গেল—কেই উহা হইতে বাঁচিবার পথ না
করিলে চলিবে কেন ? তাঁহার সারা জীবন এই এক চিস্তা ছিল— জগতে
এত ছঃখু কেন ? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ ?

যী গু প্রীপ্ত যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি গ্রীপ্ত ধর্ম ও বেদাস্কধর্মে অতি অন্নই প্রভেদ ছিল। তিনি অদৈতবাদও প্রচার করিছ ্রন আবার
সাধারণকে সস্তুত্ত রাথিবার জ্বন্স, তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার
সোপানস্বরূপে দৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। যিনি অন্মাদের স্বর্গন্ত পিতা'
বলিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার ইহাও বলিয়াছেন,
'আমি ও আমার পিতা এক।' আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গন্ত পিতারূপে দৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই অভেদবৃদ্ধি আসিয়া থাকে।
তথন গ্রীপ্তধর্ম কেবল প্রেম ও আশীর্কাদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ
ভাব প্রবেশ করিয়া উহা বিক্কৃতভাব ধারণ করিল। এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র
জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশন্ধ ভালবাসা, গুধু এক্সীবনে নহে, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি', এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা এ ধর্ম্মের বিক্বত ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা নিঃস্বার্থপরতা—ইহা নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর ছনীতির ভিত্তি কি দু স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি, আর যে, সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি, তাঁহারা, এই ক্ষুদ্র 'আমি' নাশ হইলে একেবারে সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল! সর্ব্বপ্রকার শুভের, সর্ব্বশ্রের সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল! সর্ব্বপ্রকার শুভের, সর্ব্বশ্রের নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র 'আমি' নয়, 'তুমি'। কে ভাবিতে যায় স্বর্গনরক আছে কি না দু কে ভাবিতে যায়, আমার আত্মা আছেন কি না দু কে ভাবিতে যায়, কোন অপরিণামী সন্তা আছে কি না দু এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাছংথে পরিপূর্ণ। বৃদ্ধের ন্তায় এই সংসারসমৃদ্রে বাঁপ লাও, হয়, উহা দূর কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন কর। আপনাকে ভ্লিয়া যাও; আন্তিকই হও, নান্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, থ্রীশ্চিয়ান হও বা মুসলমান হও, ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বৃঝিতে পারে—নাহং নাহং, তুই তুঁহ—অহং নাশ ও প্রকৃত আমির বিকাশ।

ছটী শক্তি সর্বাদ সমভাবে কার্য্য করিতেছে। একটা 'অহং,' অপরটা 'নাহং'। এই নিঃস্বার্থপরতা শক্তি শুধু মানুধের ভিতর নয়, তির্যাগ্জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন কি, ক্ষুত্রতম কীটাগুগণের ভিতর পর্যাস্ত এই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহনা ব্যান্ত্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তত। অতি ছর্বাক্ত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভাতার গলা কাটিতে পারে, সেও তাহার অনাহারে মুমূর্ম্ ব্রী অথবা পুত্রকন্তার জন্য সব করিতে প্রস্তত। অতএব দেখা যায়, স্থাইর ভিতরে এই ছই শক্তি পাশাপাশি কার্য্য করিতেছে—যেখানে একটা শক্তি দেখিবে, সেখানে অপর শক্তিটীরও অন্তিত্ব দেখিবে। একটা স্বার্থপরতা, অপরটা নিঃস্বার্থপরতা। একটা গ্রহণ, অপরটা ত্যাগ। ক্ষুত্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যান্ত সমুদ্বর ব্রক্ষাপ্তই এই ছই শক্তির লালাক্ষেত্র। ইহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে—ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সম্নন্ধ কার্যা ও বিকাশ ঐ ছই শক্তির মধ্যে অন্যতম "অহং"শক্তিপ্রস্ত প্রতিদ্বন্দিতা ও সংঘর্ষণ হইতে উথিত হয় ? জগতের সম্নন্ধ কার্যা রাগ, ছেব, বিবাদ ও প্রতিষ্কোগিতার উপর স্থাপিত, এ কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে ? এই সকল প্রবৃত্তি যে জগতের অনেকাংশ পরিচালিত করিতেছে ইহা আমরা অস্বীকার করি না। তাঁহাদের অপর শক্তিটীর অন্তিম্থ অস্বীকার করিবার কি অধিকার আছে ? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম, এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র ভাবরূপিণী শক্তি ? অপর শক্তিটী ঐ 'নাহং' বা প্রেমশক্তিরই বিপরীত তাবে নিয়োগ এবং উহা হইতেই প্রতিম্বন্ধিতার উৎপত্তি। অগুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অগুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল মঙ্গল-বিধায়িনী শক্তির অপব্যবহার মাত্র। এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহাও অনেক সমন্ব তাহার নিজের পুত্রাদির প্রতি স্লেহের প্রেরণান্ধ তাহানিগকে ভরণপোষণ করিবে বলিয়া। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ্ণ লক্ষ্ক ব্যক্তি শুইহা, তাহার সন্তানের উপর পড়িয়া স্বাম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবন্ধই হউক বা অসীমই হউক, উহা সেই ভগবান্ বই আর কিছুই নহে।

অতএব সমগ্র জগতের পরিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অছত জিনির—উহা যে কোন আকারে ব্যক্ত হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থণরতা, ত্যাগ বই জার কিছুই নর। বেদান্ত এই স্থানেই হৈতবাদ ত্যাগ করিয়া অহৈতের উপর ঝোঁক দেন। আমরা এই অহৈত ব্যাধাার উপর বিশেষ জোর দিই এই যে, আমরা জানি, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের অভিমান্ত সম্ভের মামরা জানি যে একটা করেগ হারা বেখানে কতকগুলি কার্যার সন্তেও মামরা জানি যে একটা করেগ হারা বেখানে কতকগুলি কার্যায়, করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ হারাও যদি সেই কার্যাগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সেই অনেকগুলি কারণ, পূর্ব্বোক্ত এক কারণের সহিতই সমান হইয়া পড়িল। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি যে, সেই একই অপূর্ব্ব স্থানাক হয়াই অসৎ ক্লপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমুক্ত এক প্রেমণক্তি হারা সমুদ্র জগতের ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের হুইটা কারণ মানিতে হুইবে—একটা শুভণক্তি, অপরটা অশুভ শক্তি—একটা প্রেমণক্তি, অপরটা হেবণক্তি। এই ছুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্টা অধিক ন্যায়সঙ্গত প্রবণ্য—শক্তির ওই একস্থ মানিরা সমুদ্র জগতের ব্যাখ্যা করা।

আমি এক্ষণে এমন সকল বিষয়ে গিরা পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ হৈতবাদিদের মতসঙ্গত নহে। আমার বোধ হয়, আমি অহৈতবাদে বেশীক্ষণ থাকিতে পারি না। আমার ইংাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতর আদর্শ, উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত অসঙ্গত নহে। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য,

নীতিপরায়ণ হইতে গেলে ভোমার দার্শনিক ধারণাকে থাট করিতে হয় না। বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত ইইতে গেলে তোমাকে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন হইতে হয়। মহুয়োর জ্ঞান, মহুয়োর ওভের বিরোধী নহে। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন এই আপাত প্রতীয়মান অশুভের কারণ—অসীমের দীমাবদ্ধ ভাব। প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ভাবাপর হইয়া য়য় ও অভভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার চরমাবস্থায় ত্রন্ধ প্রকাশ করে। আর বেদাস্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীরমান সমুবর অঞ্ভের কারণ আমাদের ভিতরই রহিয়াছে। কোন অপ্রাক্কতিক পুরুষের নিন্দা করিও না অথবা নিরাশ বা বিষয় হইয়া পডিও না. অথবা ইহাও মনে করিও না, আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি-যভক্ষণ না অপর কেহ আদিয়া আমাদিগকে দাহাত্য করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন অপরের সাহায্যে আমাদের কিছু হইতে পারে না। আমরা গুটপোকার মত। আমরা আপনার শরীর হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জ্বন্তু নয়। আমরা উহা হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কর্মাজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি, আমরা যেন বন্ধ : আরু কথন কথন সাহায়ের জনা চীৎকার ও জন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির ছটতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হটতে। জগ-তের সকল দেবগণের নিকট উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বংসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম; অবশেষে আমি দেখিলাম আমি সাহায়া পাইরাছি। কিন্ত এই সাহায়্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভ্রাস্তি বশতঃ ্রতদিন নানারূপ কর্ম করিতেছিলাম, সেই ল্রান্ডিকে নিরাস করিতে হইল। ইহাই এক মাত্র উপায়। আমি নিজে যে জালে আপনাকে জডাইয়াছিলাম, তাই। আমাকেই চিন্ন করিতে হইবে আর তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও আমার ভিতরেই রহিয়াছে। এ বিষয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে. আমার জীবনের সদস্ৎ কোন প্রবৃত্তিই রুণা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাগুভ উভয় কর্ম্মেরই সমষ্টিস্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলচুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি না করিলে আমি আজ ধাহা, তাহা কথনই হইতাম না। আমি একলে আমার জীবন ল্ইুরা বেশ ভুট আছি। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নছে

যে, তোমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় নানাপ্রকার অন্থায় কর্ম করিতে থাক। আমার কথা এইরূপে ভূল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভূলচুক হইরা গিয়াছে বলিয়া একেবারে রিসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও, পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্তর্মপ হইতেই পারে না, কারণ শিবত্ব ও শুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আরে কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের বথাপ্রস্কৃপ স্ক্রিটিই একরূপ।

আমাদের ইহা বঝা আবশ্যক যে আমরা চর্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা তুর্বল। আমি পাপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভ্রমশব্দ ব্যবহার করা অধিক পছন্দ করি। আমাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে ? আমরা আপনারাই আপনাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছি। আমরা আপনাদের চক্ষে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, তাহা হইলে দেখিবে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি १—বাসনা। কোন পশু যে ভাবে অবস্থিত, সে তদতিরিক্ত অন্ত কিছুব্ধপে পাকিতে চায়—দে দেখে, সে যে সকল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, সে গুলি তাহার উপযোগী নহে—স্থতরাং সে একটী নূতন শুরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্ব্বনিম তম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে উৎপন্ন 'হইয়াছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরো উন্নত ইইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্কাশক্তিমান্। ভূমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্বাশক্তিমান হয়, তবে আমি অনেক কায় যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন ৭ তুমি যথন এ কথা বল, তথন তুমি তোমার ক্ষ্ত আমির দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাতা। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষ্ম জীবাণু হইতে এ<sup>ট</sup>ু মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল ? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্বশক্তিমান ৪ যাহা তোমাকে এতদুর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরো অধিক উন্নত করিবে। আসাদের প্রয়োজন চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার হর্বলতা নহে।

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, ভোমার প্রকৃতিই অসৎ আর ভূমি কতকগুলি ভূল করিয়াছ বলিয়া ভোমাকে অফ্তাপ ও জন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশ করি, তাহাতে ভোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং' উহা ভোমাকে অধিকতর হুর্বল করিয়া ফেলিবে, আর ভাহাতে ভোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরো মন্দ হইবার পথ দেখান হইবে। যদি

সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর তুমি সেই গৃহে আহিয়া হায়, বড় অধ্বকার, বড় অন্ধকার বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে ? একটী দেয়াশলাই জালিলেই এক মুহুর্ত্তে গৃহ আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কায় করিয়াছি, বলিয়া চিস্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে ? আমরা যে নানাদোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জাল, এক মুহূর্ত্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রক্লতম্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রক্লত 'আমি'কে, সেই জ্যোতির্মায়, উজ্জ্ঞল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে—প্রকাশ কর—প্রত্যেক বাক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকল ব্যক্তিই এমন অবস্থা লাভ করুন যে, অতি জঘন্ত পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের তুর্বলিতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার হৃদয়াভান্তরবত্তী ভগবানকে দেখিতে পারেন আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারেন, 'হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্মায়, উঠ: হে স্দাভদ্ধস্বরূপ, উঠ: হে অজ, অবিনাশী, সর্বাপক্তিমান, উঠ, আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না। অদৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা— নিজস্বরূপ স্মরণ, সদা সেই অস্তর্ত্ত ঈশ্বের স্মরণ, তাঁহাকে সর্ব্বদা, অনন্ত, সর্ব্ব-শক্তিমান, সদাশিব, নিষ্কাম বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর তিনি অকাম বলিয়াই অভয় ও ওজঃশ্বরূপ, কারণ, কামনা, স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের জন্য কেনে কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে ৪ কোন বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে ৪ মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে ৭ অগুড, বিপদ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অধৈতবাদী হই, আমাদিগকে অবশুই চিস্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত হইতেই মৃত। তথন আমি স্কী, আমি পুরুষ এ সকল ভাব চলিয়া যায়, ও গুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র—অবশিষ্ট থাকেন সেই নিতাশুদ্ধ, নিতা ওজঃ স্বরূপ, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞস্বরূপ আর তথন আমার সকল ভয় চলিয়া যায়। কে এই সর্বব্যাপী আমার অনিষ্ট করিতে পারে ৪ এইরূপে আমার সমুদ্য তুর্বলতা চলিয়া যায়; তথন আরু সকলের ভিতর সেই শক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য হয়। আমি দেখিতেছি, তিনিও সেই আত্মাস্বরূপ ্র কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। স্কুতরাং আমায় তাঁহাকে শিথাইতে হইবে, তাঁহার সেই অনস্তস্ত্ররূপ প্রকাশে আমাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি,

জগতে ইহাই বিশেষরূপে আবশুক। এই সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্বতও তথন উৎপন্ন হয় নাই, যথন এই সকল মত প্রথম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সকল সতাই সনাতন। সত্য ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই উহা নিজম্ব বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। সকল আত্মার প্রকৃতিই সতা। কোন ব্যক্তিবিশেষের উহার উপর বিশেষ দাবী নাই। কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, কারণ, তোমরা দেখিবে উচ্চতম সত্য সকল অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহার প্রচার আবশ্যক যাহাতে উহা সমাজের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে—যাহাতে উহা উচ্চতম মন্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনের পর্যাস্ত অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবাল্ডদ্ধ-বনিতা উহা জানিতে পারে। এই সকল স্থামের কূটবিচার, দার্শনিক মীমাংসাবলী, এই সকল মত বাদু ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার দিয়া থাকিতে পারে. কিন্তু আইস, আমরা এক্ষণে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি আর সেই সতাযুগ আনিবার সহায়তা করি যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপাসক হইবেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরম্ব সভাই ভাঁহার উপাশু দেবতা ইইবেন।

# উদ্বোধন।

ষামী বিবেক।নন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামক্রফ-মঠ' পরিচুলিত মাসিক পত্র। অতিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা। উদ্বোধন কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী' ও বাঙ্গলা সকল গ্রন্থই পাওয়া বায়। উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্ক্রিধা। নিমে জ্বইবাঃ—

# উদ্বোধন-গ্ৰন্থাবলী

#### স্বামা বিবেকানন্দ প্রণীত।

| পুস্তক। |                | সাধারণের পক্ষে। |      |       |                 | উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে।         |
|---------|----------------|-----------------|------|-------|-----------------|---------------------------------|
| ইংরাজী  | <b>রাজ</b> যোগ | (२य             | সংহ  | রেণ)  | 5/1             | <b>h•</b>                       |
| "       | জ্ঞানযোগ       | (               | "    | )     | य <b>ञ्ज</b> ञ् |                                 |
| ,,      | ভক্তিযোগ       | (               | "    | )     | 1100            | sy' o                           |
| "       | কশ্মধোগ        | (               | "    | )     | ηο              | ll •                            |
| "       | চিকাগো বক্তৃতা | (১র্থ           | সংয  | রুণ)  | 19/0            | V.                              |
| ,,      | The Science a  | ınd             | Phi  | lo-   |                 |                                 |
| •       | sophy of R     | elig            | ion  |       | >/              | ho                              |
| ,,      | A study of R   | eligi           | on   |       | 5/              | Иo.                             |
| "       | Religion of L  | ove             |      |       | 119/0           | ŧ, o                            |
| ,,      | My Master (21  | nd e            | diti | on)   | 0               | 9∕ •                            |
| ,,      | Pavhari Baba   | ١.              | : .  |       | 00              | 9/0                             |
| "       | Thoughts on V  | Veda            | inta | L     | g/ o            | .   •                           |
| "       | Realisation an | d its           | 3.   |       |                 |                                 |
|         | •Methods       |                 |      |       | Иo              | llo⁄ o                          |
| ,,      | Paramhamsa F   | lam             | akr  | ishna |                 |                                 |
|         | by P. C. Ma    |                 |      |       | o√ o            | /•                              |
|         | 3.5            | <u>.</u>        |      |       | _> "**          | TATE OF THE PARTY OF THE PARTY. |

My Master পুস্তকথানি ॥• আনায় লইলে "পরমহংস রামকৃষ্ণ" নামক > থানি পুস্তক বিনা মূল্যে দেওয়া যায়।

| পুস্তক। সাধারণে                                                                  | ার পক্ষে। উদ্বোধন                                 | -গ্রাহকের পক্ষে। |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| ।काना ताकरगान (७ म म १ सत्त्र)                                                   | यज्ञाङ् (                                         |                  |  |  |  |  |  |  |
| "জ্ঞানযোগ (ঐ )                                                                   | >                                                 | ho               |  |  |  |  |  |  |
| " ভিক্তিযোগ 💛 (৪র্থ সংস্করণ) 🦠                                                   | Ho/o                                              | 10/0             |  |  |  |  |  |  |
| ' " কৰ্ম্মধ্যেক ি (৩য় ঐ ) .                                                     | No                                                | (le              |  |  |  |  |  |  |
| ্ল চিকাগো বক্তৃতা (২র সংস্করণ)                                                   | V. 23.                                            | 10 14 448        |  |  |  |  |  |  |
| ু, ভাব্ৰার কথা ( ঐ )                                                             | 10/ o                                             | 10 - 18 3 274    |  |  |  |  |  |  |
| "পত্রাবলী, ১ম ভাগ, (২য় ঐ)                                                       | ر او ا                                            | 10/0             |  |  |  |  |  |  |
| " প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (এয় সংস্করণ)                                              | ll o                                              | 10/0             |  |  |  |  |  |  |
| " পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ)                                                        | ho                                                | 110              |  |  |  |  |  |  |
| ্,, : বীরবাগী ্র্তিটি ষন্ত্র ইয়স্থ ং ব হতে ব                                    |                                                   | 1 1 4            |  |  |  |  |  |  |
| "ভারতে বিবেকানন (২য় সং )                                                        | ٧,                                                | >40              |  |  |  |  |  |  |
| " বর্ত্তমান ভারত (৩য় সংস্করণ)                                                   | 10                                                | 167. 2           |  |  |  |  |  |  |
| " মদীয় আচাৰ্যাদেব                                                               | 10/0                                              | lenger .         |  |  |  |  |  |  |
| " পওহারী বাবা                                                                    | J 0                                               | o/ 0             |  |  |  |  |  |  |
| " ধর্ম-বিজ্ঞান                                                                   | <b>&gt;</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ho               |  |  |  |  |  |  |
| ু ভ <b>ক্তি</b> -রহস্য                                                           | 1100                                              | No 1 Care        |  |  |  |  |  |  |
| শ্রীশ্রীরামক্কফ উপদেশ (পকেট অডিশন),                                              | श्रामी अभानन मक                                   | লিত, মূল্য।০,    |  |  |  |  |  |  |
| াতা শঙ্কর ভাষ্যাত্মবাদ, পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণাত্মদিত, উত্তরার্দ্ধ ১।০, পাণি- |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| ার মহাভাষ্য, পশুিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অনুদিত, মূল্য আৰু টাকা।                |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| স্বামী সারদানন্দ প্রণীত ভারতে শক্তি পূজা—⊪৹ আনা উদ্বোধনগ্রাহক                    |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| ক্ষে।০/০ আনা। শ্রীযুক্ত রাজেক্রনাথ ঘোষ প্রণীত আ <b>চি</b> র্য্যি শ <b>ক্ষর</b> 👙 |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| ागाञ्ज—र√ ठाका।                                                                  |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| এতদ্বাতীত মঠের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের        |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
| ানা রকমের ফটো ও হাফটোন্ ছবি সর্বদা পাওয়া যায়।                                  |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | ঠিকানা—                                           | A second         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | উদ্বোধন কাৰ্য্যালয়                               |                  |  |  |  |  |  |  |
| ১২, ১০নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,                                               |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                   |                  |  |  |  |  |  |  |

বাগবান্ধার, কলিকাতা।

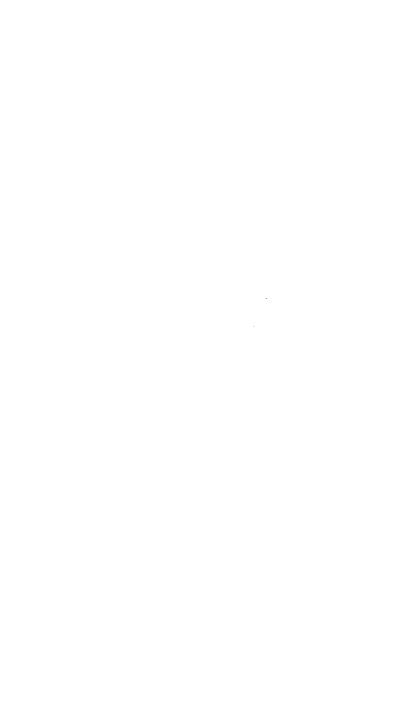